## উদ্যতখড়গ

( দ্বিতীয় খণ্ড )

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আনন্দধারা প্রকাশন

## গ্রন্থকারের অন্তান্য গ্রন্থ

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামক্বফ (১,২,৩৪ খণ্ড)

পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি বীরেশ্বব বিবেকানন্দ ( ১, ২ থণ্ড )

অখণ্ড অমিয় শ্রীগোরাঙ্গ (১,২,৩খণ্ড)

জগদগুরু শ্রীপ্রীবিজয়রুফ

গরীয়শী গৌরী

রত্বাকর গিরিশচন্দ্র

কবি শ্রীরামকৃষ্ণ

ভক্ত বিবেকানন্দ

মুগ নেই মুগয়া

শতগল্প

প্রথম কদম ফুল

-11-11-11-1

অন্যা

অনিমিত্তা

আসমূদ্র প্রাচীর ও প্রান্তর

व्यागत्र च व्याखन हेट्यांनी

সঞ্জিনী রঞ্জিণী

ঢলচল কাঁচা

মুগমদ ইত্যাদি ইত্যাদি

'তোমার মধ্যে অক্লান্ত তাকণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমৃথে আশাকে অবিচলিত রাণার তনিবাব শক্তি আতে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দিবাদ্দমুক্ত মৃত্যুজয় আশার পতাকা বাঙলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন কবে আনবে, সেই কামনায় আছে তোমাকে অভ্যথনা করি দেশনায়কের পদে— অসন্দির্গ দৃঢ়কঠে বাঙালি আছে একবাক্যে ক্রে তোমার প্রতিষ্ঠাব জন্মে তার আদন প্রস্তুত্ব আমি আছে তোমাকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান কবি তোমার পার্গে সমন্ত দেশকে।'

— রবীন্দ্রনাথ

এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেব। উনিশ শো কুড়ি সালে বলেছিলেন মহাত্মা। উনিশ শো একুশের নভেম্বর এসে গেল, কিন্তু, কই স্বরাজ কই ?

বরং বিজয়দর্পে আসছে রাজপুকষ। ইংলণ্ডের যুবরাজ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাহোলির পর অনেক জ্বল বয়ে গিয়েছে গঙ্গা দিয়ে। কিংবা অনেক রক্তস্রোত। স্থায়ধ্বজী বিটিশ সবন কেকণাকম্পিত হয়ে তদন্ত কমিশন বসিয়েছে, নাম হান্টার কমিশন। কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার আগেই পাশ হয়েছে ইনডেমনিটি য়ায়্ই, যাব উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও শৃন্থলারক্ষার নামে যে সব সরকারা কর্মচারী অমিতাচার করবে তার বিরুদ্ধে আদালতে কেউ নালিশ করতে পারবে না। তুমি যদি একটা ঢিল ছোড়ো প্রত্যান্তরে গুলি খাবে বুকের উপর। যদি জ্বলের ছিটেও দাও তোমার ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সাত গুন মাপ শুনেছ, এ সাতশো খুন মাপ।

তা কী করা যাবে! আানি বেশান্ত, থে কিনা এতকাল ভারতবর্ষের পক্ষে ছিল, সেও উলটো স্থুর ধরল। জনতা যদি সৈক্যদের লক্ষা করে ঢিল ছোঁড়ে সৈক্যরা তো বিনিময়ে গুলি ছুঁড়বেই। তারা যে শুধু গুলিই ছুঁড়ছে এ তো তাদের অপার অনুগ্রহ।

বুলেট ফর ব্রিকবাটি। টিলের বদলে গুলি। বেশাস্তের সক্ষে যুক্ত হল এই ধ্বনি। বেশাস্ত আর ভারতবাসীর চোখে মাননীয় রইল না। অত্যাচারের উদ্দণ্ড নৃত্য শুধু অমৃতসরেই আবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়ল লাহোরে, গুজরানওয়ালায়, কাসুরে, সেখুপুরায়। লাহোরে কর্নেল জনসন, গুজরানওয়ালায় কর্নেল ওব্রায়েন, কাস্থরে ক্যাপটেন ডোভটন, সেখুপুরায় মিস্টার বসওয়ার্থ শ্বিথ। চারে চতুষ্পদ।

লাহোরে রাত আটটার পর থেকে কাফুঁ। রাত আটটার পর বাইরে বেরুলেই হয় গুলি খাবে, নয়তো ভাগ্য প্রসন্ন হলে বেত খাবে। এক বৃদ্ধ তার দোকানের পাশের ফালি জ্বমিতে তার গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল, দেখতে পেল মিলিটারি। মিলিটারির ঘড়িতে আটটা বেজে পাঁচ মিনিট, ধরল সেই বুড়োকে। আদেশ অমান্ত করেছে এই অভিযোগে তার শাস্তি হল। শাস্তি আর কী, চাবকে অজ্ঞান করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া শুধু। সন্দেহ কী, শাস্তি মৃত্তম।

কিন্তু গ্রামের মণ্ডলকে রাস্তার পাশে গাছে বেঁধে চাবকাবার কী দরকার ছিল ? জনসন হাসল, বললে, শুধু ওকে শাস্তি দিলেই তো হবে না, আর সকলকে শিক্ষা দিতে হবে।

বাছা-বাছা বাড়ির দেয়ালে সামরিক আইনের নোটিশ টাঙানো হল, আর বাড়ির যারা মালিক তাদের উপর হুকুম জারি হল, খবরদার, দেখো, নোটিশ যেন আন্ত থাকে অক্ষত থাকে, যদি ছেড়া যায় বা খোয়া যায়, ফল গুলি নয় কশা। রাত আটটার পর কাফুতে রাস্তা-ঘাট যখন ফাঁকা তখন চুপি-চুপি পুলিশের লোক এসে নোটিশ ছিড়ে দেয়, তারপর সকাল হলেই শাস্তির আয়োজন, চলো গাছে চলো, দশ ঘা বেত খাবে চলো। আমর। ছিঁড়িনি, কে ছিঁড়েছে জানিনা, এই সব সাফাই গাইবার স্থ্যোগ পথস্ত নেই, কেননা বিচার বলে তো কিছু নেই, একেৰারেই শাস্তি। সরাসরি বিচার শুনেছ, এ হচ্ছে সরাসরি দণ্ড।

তখন নোটিশ-টাঙানো বাজির মালিকেরা তাদের চাকরদের জ্বস্তে পারমিটের দরখাস্ত করল, চাকরেরা রাত জ্বেগে নোটিশের পাহারা দেবে, যাতে কেউ না নোটিশ ছিঁড়ে নেয়। কার্ফুর মধ্যে বাড়ির বাইরে বসে পাহারা দিতে হবে বলেই পারমিটের আবেদন।
মিলিটারি সরকার মন্ধা পেল। বললে, পারমিট দিতে পারি কিন্তু
চাকরকে নয়, স্বয়ং গৃহকর্ভাকে। তার মানে খোদ মালিককে
ঘরের বাইরে বসে পাহারা দিতে হবে, হাা, নোটিশ-পাহারা, ফাতে
কেউ না তাদের বাড়ির দেয়ালের নোটিশে হাত দেয়। যদি ঝড়ে
রিষ্টিতে নম্ভ হয় ? তা হলেও গৃহস্বামীর শাস্তি হবে। গৃহস্বামীকে
দেখতে হবে যাতে ঝড় না ওঠে রৃষ্টি না পড়ে! আর ঝড়র্ষ্টি হলেও
সে ছাতা আড়াল করে নিজেকে না বাঁচাক, তার নোটিশকে বাঁচাতে
হবে।

শুপু উচ্চতর অস্ত্রের জোরের উপর দাঁড়িয়ে একটা অসহায় ও অসমর্থ জনতাকে হাঁনাভিহীন লাঞ্ছনা করার মধ্যে একটা বিকৃতমনস্ক উন্মাদ আনন্দ আছে বোধ হয়। নইলে একজন যথন চাবুকে জর্জর হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তখন অত্যাচারীর দল সমস্বরে উত্তাল হেসে ওঠে কী করে ?

একটা কলেজের দেয়ালে সাঁটা সামরিক আইনের নোটিশ কে বা কার। ছিঁড়ে ফেলেছে। এর জন্মে শাস্তি কার প্রাপা ? নিশ্চয়ই অধ্যক্ষের, যেহেতু সে-ই কলেজের প্রধান। একজন অধ্যক্ষকে শুধ্ দায়ী করলে ব্যাপারটায় সমারোহ আসে কী করে ? না, অধ্যক্ষের সঙ্গে অধ্যাপকেরাও দায়ী। জনসন কেঁটিয়ে সক্ষেকেই প্রেপ্তার করল। তিন দিন, ছর্গের এক কোণে, মিলিটারি হাজতে রেখে দিল তাদের। এটা কি নিছক বর্বরতা নয় ? রাখো! তিন দিন পোড়া-ঝোড়া যাহোক ওদের খেতে দিয়েছি, রাতে ছাতে দিয়েছি ঘুমুতে। চাবকে যে খাল ছিঁড়ে নিইনি ওদের চৌদ্পুক্ষের ভাগ্যি।

বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ইলেকট্রিক ফ্যান খুলে নিয়ে গেল, তোমরা মন্তিক্হীন, তোমরা এ নিয়ে করবে কী, বরং ব্রিটিশ সৈতারা কত মাথা ঘামিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, ফ্যান তো তাদের দরকার। শুধু পাখা নয়, যেখানে যত বাইসিকেল ছিল সব বাজেয়াপ্ত করল। ভোমরা ভগ্নপদ, ভোমরা হামাগুড়ি দাও, সৈক্সরাই তো ক্রত ছুটো-ছুটি করবে, স্থতরাং বাইসিকেল তো তাদের ব্যবহার্য। যোগ্যকে যোগ্যবস্তু ব্যবহার করতে দেখে তৃপ্ত হও সকলে।

টাঙাওয়ালার। হরতাল করেছিল, সুতরাং তাদের সর্বসমেত প্রায় তিনশো টাঙা ধরে নিয়ে গেল। পরে যারা বা ভাড়া খাটবার ছাড় পেল তাদের উপর হুকুম হল প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের হাজিরা দিতে হবে। স্থানগুলি এমন যা শহরেব ব্যস্ততম এলেকা থেকে বহু দ্রে, আর সময়গুলি এমন যখন টাঙাওয়ালাদের বেশি কেরায়া পাবার সম্ভাবনা। তার মানে টাঙাওয়ালারা ফতুর হয়ে যাক।

যাব কোথায়, খাব কী! প্রত্যেক মুখে বুকে এই স্তব্ধ হাহাকার। কোনো কোনো বদাস্য ধনী লঙরখানা খুলেছিল, জনসন তা বন্ধ করে দিল। লঙরখানা মানেই জনসমাবেশ আর জনসমাবেশ মানেই রাজজ্যেহ।

তবুলাহোরে ইউরোপিয়ানরা জনসনকে ভোজে-পানে আপ্যায়িত করল, 'প্রেটেক্টার অফ দি পুয়োর' বলে, দরিদ্র-রক্ষক, গরিবের মা-বাপ বলে।

কামুরে রেলস্টেশনের কাছে ডোভটন বিরাট একটা খাঁচা তৈরি করল। আন্দাজ দেড়শো লোক সেই খাঁচার মধ্যে বন্দা। যাদের শান্তি হয়েছে শুধু তারা নয়, যাদের দোষী বলে সন্দেহ করা হয়েছে তারাও। কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে এমনি খাঁচা করে রাখার অর্থ কী গু অর্থ পরিষ্কার। বাইরের লোক সব দেখুক অপরাধীরা কেমন অধামুখে বসে আছে। যারা ভিতরে আছে তারা যাতে লজ্জা পেতে পারে আর যারা বাইরে আছে তারা পেতে পারে শিক্ষা, তারই জন্মে এই আয়োজন। চিড়িয়াখানায় খাঁচায়-পোরা জানোয়ার দেখনি ? এ আরেক চিড়িয়াখানা দেখে যাও, খাঁচায়-পোরা আজব

শুধু তাই নয়, পাশেই একটা ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হয়েছে। জেলের মধ্যেই ফাঁসি হবে এমন কী কথা আছে? নন্দকুমারের ফাঁসি মাঠে হয়নি, হাজার লোকের চোখের সামনে? হাজার লোক কী করতে পেরেছিল? নন্দকুমারকে পেরেছিল ছিনিয়ে নিতে? তোমরাও তেমনি দেখবে বিমৃঢ় চোখে। দেখতে আসবে না বলতে চাও? লাঠির ঠেলায় খেদিয়ে নিয়ে আসব। সহস্র চোখের সামনে ফাঁসি দিতে না পারলে ফাঁসি দিয়ে সুখ কী!

ডোভটনেব এ বর্বর মনোভাবকে প্রশ্রেয় দিল না উপব ওয়ালা। প্রকাশ্য স্থান থেকে ফাঁসিমঞ্চ তুলে নাও। ফাঁসি জ্বেলের মধ্যে হওয়াই সমীচীন। জনসাধারণ দেখবে না বটে কিন্তু কটা ফাঁসি হল গণনাব মধ্যেও রাখতে পারবে না।

তাকে চাবৃক মারাটা প্রাকাশ্যে হওয়াই সঙ্গত। ইটি পর্যস্ত উলঙ্গ কাবে টেলিগ্রাফ-পোন্টের সঙ্গে বেঁধে তাবপবে কশাঘাত। ভদ্রলোক দর্শক না পাও, পুলিশেব খাতায় কত বদমাস গুণুবে নাম আছে তাদেব এনে জড়ো কবো। তারা দেখুক, শিখুক। সায়েস্তা হোক।

'একটা শুধু তু.খজনক সাপোব ঘটেছিল আমাব আমলে।' শুনেল জনসন বললে কমিশনকে।

'মোটে একটা গ'

'হ্যা, একটাই।'

'দেটা কী ?'

'একটা বিয়েব ববযাত্রীন দলকে অবৈধ জনতা মনে করে চাবকানো হয়েছিল।'

জনসন আব কোনো তুঃখজনক ঘটনা মনে কবতে পারল না।
'আমার আমলেও একটা লক্ষাজনক ঘটনা ঘটেছিল।' বললে
ডোভটন।

তুঃখজনক নয়, লজ্জাজনক! কমিশন তাকাল কৌতৃহলী হয়ে। 'চাবকানো দেখবার জন্মে পুলিশ-ইনস্পেক্টরকে বললাম গুণ্ডা-

বদমাস ধরে নিয়ে এস, পুলিশ একপাল বেশ্যা এনে হাজির করল। ওদের দেখে তো আমার চক্ষুন্থির!

'ওদের তবে ফিরিয়ে দিলে না কেন ?' জিজ্ঞেস করল কমিশন। 'ওদের নিয়ে যাবার জক্যে একটা এস্বট পেলাম না।' 'তা হলে—'

'তা হলে. আব উপায় ছিল না, ওবা দেখল সেই চাবকানো।'

এ সব তো তবু লঘু, গুজরানওয়ালায় এনোপ্লেন থেকে বোমা ফেলা ল। দেখা গেল গোটা কুড়ি চাষী মাঠে কাজ কবছে, অমনি তাদের লক্ষ্য করে মেশিনগান চালানো হল যতক্ষণ না তাবা নিশ্চিহ্ন হয়, হয় মরে নয় পালিয়ে। জনতা দেখলেই গুলি, এই হল কর্নেল গুরাফেনের বুলি। যদি মনে হল এটা বর্ষাত্রীর দল বা শব্যাত্রীর দল নয়, তখন আর কথা নেই, সুক্ল করো গুলিবৃষ্টি।

কে দোষী কে নির্দোষ অত সূক্ষ্ম বাছবিচাবের মেজাজ নেই তথন। বরং এই অবিচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণে দেশবাসীদের উপকারই হচ্ছে, সাক্ষ্যে বলেছে ওব্রায়েন, যেহেতু তাদের বোধগনা হচ্ছে দেশজোহের পরিণাম কী।

আরো বোঝানো হচ্ছে, এখন তাদেব নতুন প্রভু, নতুন গুক।
তাই ওরায়েন হুকুম দিয়েছে, সাহেব দেখলেই ভারতবাসীকে সেলাম
করতে হবে, গাড়িতে থাকলে নেমে দাঁড়াতে হবে, ছাতা খোলা
থাকলে বন্ধ করতে হবে। অভ্যথায় বেত, জবিমানা, জেল। তাবপব
আছে ছাত্রদের মাচ করানো। বয়েস যাই হোক, ছাত্র হলেই
তাকে দিনে ত্বার থেকে চাববার একটা নির্দিষ্ট ভায়গায় গিয়ে নাম
লিথিয়ে আসতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে ভায়গাটা স্কল
বা কলেজ থেকে চার মাইল দূরে, সে আর বেশি কথা কী। হোক
না কাঠফাটা রোদ, আদেশও পাথরফাটা।

'ইনফ্যাণ্ট ক্লাশের ছেলেদের সম্পর্কেও এ আদেশ ?' কমিশনের ভারতীয় সদস্ত চিমনলাল শীতলবাদ জিজ্ঞেস করলেন। 'আজে, হাা।' উত্তর দিল ওবায়েন। 'ওয়াজিরবাদে দেখে-ছিলাম একটা'ছেলে মার্চ করে যেতে-যেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি উপর ওয়ালার কাছে রিপোর্ট করলাম।'

'ছেলেটাকে বাদ দেবার জয়ে ?'

ওবায়েন হাসল।

'তোমাব রিপোর্ট করার ফলে ছেলেচার হাঁটার কিস্তি ছগুণ তিনগুণ বেড়ে গেল, কা বলো '

'হতে পাৰে। মনে নেই।'

'ধরো যদি হয়ে থাকে তবে এ তর্বল শ্রাম্থ অন্তম্ভ ছেলের পক্ষে সেটা অসহা হবে না ?'

ওবায়েন উত্তব দিল: 'না।'

সেখুপুরায় বসওয়ার্থ স্মিথ আবার ছেলেদের শিখিয়ে দিল, মার্চ করে যাবার সময় ছেলেদের সমস্বরে বলতে হবে, আমি কোনো অপরাধ করিনি, আমি কোনো অপরাধ করিনি, আমি অনুতপ্ত, আমি অনুতপ্ত।

অতীত, বর্তনান বা ভবিষ্যং, কোনো অপরাধের সঙ্গেই সংশ্লেষ নেই, তবু অকলঙ্ক শিশুগুলো অনুতাপের বিলাপধ্বনি করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেটে যাবে এ পরিকল্পনায় বাহাত্রি আছে নিশ্চয়ই।

'আমান একটা হাউস অফ রিপেন্টেন্স বা দ্তাপ-ভবন গড়ে তোলবার ইচ্ছে ছিল,' বললে বসওয়ার্থ স্থিথ, 'কিন্তু তা আর হল না।'

'সেই ভবনের জয়ে দশ হাজাব টাকা তুলতে চেয়েছিলে, সে টাকাটা জোগাড় হল নাবলে, কী, তাই না ।' জিজেস করল কমিটি।

'কেন, তা ু চন ?' প্রশ্ন এড়িয়ে গেল বসভয়ার্থ স্থিথ।

সন্দেহ কী, সে টাকাটা জোগাড় হল না বলেই দার অমুতাপ। সে টাকাটা পকেটস্থ করতে পারু, না বলেই তার নিজের বাড়িটাই নীরব অমুতাপ-ভবন। টাকা? লাহোরের সেই বৃদ্ধ দানবীর, রাজার নামে কলেজের প্রতিষ্ঠায় লক্ষ টাকা দান করেনি? ওয়ার ফণ্ডে তার দানও তো অতিকায়। কিন্তু হল কী? দেখ না কেমন তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি জড়িয়ে হাটিয়ে নিয়ে চলেছে। তার অপরাধ? ভার যে টাকা আছে, সে যে পবহুঃখকাতর, সে যে মহামুভব। সে মুক্ত থাকলে সে যে মুক্তহক্তে দরিজ্ঞ-আত্রদের জল্মে নির্যাতিতদের জল্মে দান করে বসবে। না, তাকে দান করতে দেওয়া নয়, সেবা করতে দেওয়া নয়। তাকে ধরে নিয়ে চলো। রাস্তা দিয়ে হাটিয়ে নিয়ে গেলেই লোকে বৃথবে তলে-তলে না জানি কত কী সে কেলেজারি করেছে!

ঐ বুড়ো কী, লালা হরিকিষনলালের চল্লিশ লাথ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। কেন, কী কবেছে সে ? কী আবাব কববে! সে যে কংগ্রেসী। সামরিক আদালতে তাই সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। শাস্তি শুধু ঐ বাজেয়াপ্তি ? না, সেই সঙ্গে যাবজ্জীবন কাব্যবাস।

হিন্দু-মুসলমান-একতার ধুয়ো তুলেছে কংগ্রেস। তাবা এক মায়ের তুই সস্তান, তুয়ে মিলে এক পক্ষ। এই একতাব ডাকে ইংরেজ ভারি বিচলিত। তাদের নীতিই হচ্ছে ভিন্ন করে ছিন্ন করা। ডিভাইড য়াগু রুল। .আগে পৃথক করো। তারপব একে পালন করে ওকে দমন করো, ওকে পালন করে একে পীড়ন করো। শেষে তেমন টেউ যদি দেখ, নাও ডুবিয়ে দিয়ে সরে পোড়ো।

অপরাধী বলে যাদের বেঁধে নিয়ে চলেছে, জোড়ায় জোড়ায় বেঁধে নিয়ে চলেছে। বেছে-বেছে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু। কিছু বলবার নেই, তোমরা যে সব এক হবাদী, তোমরা যে বলো, এক মন হলে সমুজ শুকোয়। কেমন লাগছে এখন এই এক হওয়া ? একদেহ না হলে একাজ হবে কী করে ?

কর্নেল ওরায়েন এক বুড়ো চাষীকে ধরেছে। অপরাধ তার নয়, অপরাধ তার ছই ছেলের। তবে ছেলেদের না ধরে বাবাকে ধরেছে কেন ? বাপকে ধরেছে যেহেতু ছেলেদের খুঁজে পাওয়া যাচ্চে না। ছেলেদের খুঁজে-পেতে বার করে দিক, ছেড়ে দিচ্ছি বাপকে। এমনও তো হতে পারে, বাপকে না জানিয়েই ছেলেরা পালিয়েছে, কিংবা সত্যি-সত্যিই বাপ তাদের ঠিকানা জানেনা, সেক্ষেত্রে বাপের কী দোষ ? বাপের দোষ সে অমন ছেলের বাপ হয়েছে কেন ? তাই সে শুধু আটকাই পড়ে থাকবেনা, তার বিষয়-সম্পত্তি সরকারের খাস হবে আর কেউ যদি তার চাষবাসে সাহায্য করো, সাবধান করে দিচ্ছি, তাব ভবলীলা একটিমাত্র গুলিব খরচেই ফ্রিয়ে যাবে।

হঠাৎ একদিন বৰ উঠল আগামী কাল সামৰিক আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুলীলাৰ জন্মে হাতে আৰু মোটে চল্লিশ ঘণ্টা, ওবাফেন স্থীয়া হয়ে উঠল। এর মধ্যে যত বিচাৰ বাকি আছে সমাধা কৰে ফেল, যেন একজনত না সামৰিক আইন রহিত হত্য়াৰ সুযোগে ছাড়া পায়।

সেই সাম': চ আইন এল ২০০-২তে জুন মাসেব মাঝামাঝি। তাও যোল আনা নয়, বেলেব লাইন ও জুমি ছাড় পেলনা। এ পৈশাচিক আইন এভ দাৰ্ঘ দিন ধবে চালু বাখাব কোনো যুক্তিবিচাব নেই এই ঘোষণায় বড়লাতেব একজিকিটটিভ কাই লিল সদস্য স্থাব শহরন নায়াব পদভাগি কবল।

বেভাবেণ্ড এণ্ডকজকে পাঞ্চাবে চৃকতে দেওয়া হল না, অমৃতসরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। আদালতে অভিযুক্তদেব পক্ষে ব্যারিস্টার নটনকে নিযুক্ত কবা হল, কিন্তু সামবিক স্বকার তাকে এগোতে দিলনা। বস্বে ক্রনিকল-এর সম্পাদক হনিম্যানকে স্বকার-নিন্দার জ্ঞাে ভারতের বাইরে।নবাসিত করা হল।

চলল সর্বস্থায়নাশন ছঃশাসন। শুধু ক্রোধস্তক নেত্রে ত'কিয়ে রইল মহাকাল। ইঙ্গিত লিখে রাখল আকাশে। তোমাকে মারিবে নে বঙ্গেতে বাড়িছে সে। হান্টার কমিটির পাশাপাশি বসল এক স্বদেশী কমিশন। কিন্তু দেশী কথা সত্য ও সঙ্গত হলেও পরশাসনগর্বিত ইংরেজ তাতে কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নয়। প্রার্থনা করা হল তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আদালতের দেওয়া শাস্তি স্থগিত রাখা হোক। তখন সত্যেক্সপ্রসন্ন সিংহ বায়পুরেব লর্ড সিনহা নাম নিয়ে ব্রিটিশহাউস অফ লর্ডস-এব সদস্য এবং সহকাবী ভাবত-সচিব। তা হলেও কোনো আবেদনই গ্রাহ্য হলনা। শুধু ১৯১৯-এব গভর্নমেন্ট সফ্ ইণ্ডিয়া নাই পাশ হল।

সত্যপথাঞ্জিত মহাত্মা পিছু হটতে চাইলেন। তিনিই তেং রাওলাট য়্যাক্টের বিরুদ্ধে দেশকে ডেকেছিলেন সভ্যাগ্রহ কবতে। সভ্যাগ্রহেরই বাস্তবরূপ নিজ্ঞিয় প্রতিরোধ, অহিংসা যার প্রাণনীজ। নিজে হিংষিত হয়েও অহিংসক থাকা—দেস কত উচ্চ তপস্থার কথা। সবাই সেই আদর্শে অটুট থাকতে পারেনি, উত্তেজনার মুখোমুখি উচ্ছুখ্বল হয়ে উঠেছে আর তারই ফলে শাসকেরা পর্বতকায় লাঞ্ছনার স্থাোগ পেয়েছে। মহাত্মা স্বীকার কবলেন, আমাব ভুলও প্রতকায় —'হিমালয়ান রাণ্ডার'—দেশবাসীকে আত্মন্তবিতে দীক্ষিত না করেই সত্যাগ্রহে ডাক দিয়েছি। যারা অস্থির, মসংযত প্রতিহিংসুক, তাদেব সত্যাগ্রহী ৰলি কী কবে ?

'হত্যা নয় আজ সত্শগ্রহ, শক্তির উদ্বোধন।'

মহাত্মা তাই সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাথলেন। কাল বৃথি এখনো পরিপক হয়নি। দিগদেশ হয়নি অমুকূল। যুদ্ধে সাময়িক পিছ হটতে বা স্তর্ম থাকতে বাধা নেই। সত্যে ঋজু না পাকাটাই বাধা।

কিন্তু গান্ধি ক্ষান্ত হলেও চেমদফোর্ডেব ক্ষান্তি নেই। বিটিশ শাসনের স্টিমরোলার জনমঙ্গলের বুকের উপর দিয়ে যেমন-কে-তেমন চেপে-চেপে পিথে-পিষেই চলেছে।

'তুমিই তো একটা জলম্ভ দেশলাই ছু'ড়ে দিয়েছ।' ইংরেজ-

সবকার গান্ধির উপর মুখিয়ে উঠল: 'কী দরকার ছিল তোমার বাওলাট য়াক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ?'

মহামা হাসলেন। বললেন, 'ভোমবা যে সেই কালা-কাম়্নটাকে বাঁচিযে বাখছ ভাব মানেই ভো সমস্ত দেশম্য ছড়িয়ে দিয়েছ, একটা ছটো ন্য, হাজাব-হাজাৰ জ্বল্য দেশলাই। একটাতেই এই দেখছ, হাজাৰ কাঠি যখন একসঙ্গে জ্বলে উঠাবে ভখন বক্ৰে।'

কিন্তু এখনো লগ্ন প্রশস্ত হয়ন। মহাত্মা তাই সংবৃত হলেন।
বললেন, 'যে নিজিয় প্রতিবাধা সে সংকাশকে বিপ্রত কশতে চায়
না। তাই সামি মনে কল্ছি আপাতত আন্দোলন গুটিয়ে নিলেই
আমি স্বদেশ ও সংকাৰকে সার্থকতাব সেবা কবতে পাবর। এখন
আমাদেব কাজ হবে স্বদেশী প্রত গ্রহণ ও হিন্দু-মুসলমানেব একত
সাগন

ষ্থন যেমন তথ্ন তেমন। যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা।

উনিশশো উনিশেব ডিসেম্বরে কংগ্রেস বসল—আব কোথায়— বসল খোদ মমূহসবে। আব সেখানে প্রদীপ্ত মহিমায় দেখা দিলেন চিত্তবঞ্জন।

তাব আগে মে মাসে ময়মনসিংহেব প্রাদেশিক সন্মিলনে যোগ দিং গিয়েছিলেন চিত্তবঞ্জন। হয়তো যেতেন না, দি তু যেই শুনলেন জালিমান থোলাব কথা, উত্তেজি • হয়ে উয়লেন। ব৹ :লন, 'অসম্ভব। বিটিশ শাসনেব স্পর্ধা ক্রমশই সামা ছাড়িয়ে য়াছে। এব একটা কিছ প্রতিকাধ না কবলেই ন্য

কিন্তু প্রতিকাশের পথ কোথায়, যাদ সেদিন কেউ জিজেস কবত চিত্তবস্তুনকে, তিনি বলতেন, 'সভাগগ্রহ গ সভ্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়ায়।'

ছথুই এপ্রিল কলকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেন্টেব নিচে প্রতিবাদ-সভায় চিত্তবঞ্জন সভাাগ্রহ-শপথ গ্রহণ কবেছিলেন এবং সমবেত সহস্র কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল। সত্যেব ডাক ধর্মের ডাক মহাত্মাব ভাক, নির্দ্ধিয় ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বাংলা দেশ। ভারত-মাতাই একমাত্র আরাধ্যা, তার শৃঙ্খলমোচনই একমাত্র ব্রত, একমাত্র কাম্যকর্ম।

'সত্যাগ্রহ-শপথ নিয়ে এলাম।' প্রাণভরা আনন্দে ঘোষণা করলেন চিত্তরঞ্জন।

'সে আবার কী শপথ ?' কে একজন জিজ্ঞেস করল।

'জীবনে যা সত্য বলে বুঝব প্রাণপণে তাকে আঁকড়ে থাকব এই সঙ্কল্পের নাম্ট সত্যাগ্রহ।'

সেই প্রাদেশিক সন্মিলনেই চিত্তরঞ্জন প্রথম অসহযোগের কথা তুললেন। যদি আমরা ওদের সংসর্গে না যাই, আমাদের সহ-যোগিতার হাত সরিয়ে নিই, তা হলে কী করে ওরা পবের রাজ্যে বসে মোড়লি করে দেখি। যদি ওদের ট্রেন না চলে, আদালত না বসে, ডাক-তার বিলি না হয়, তা হলে কোথায় যাবে বাছাধনরা ? বাবুর্চি-খানসামা নেই, মোটরগাড়ির ড্রাইভার নেই, মাল বইবার মুটে-মজুর নেই। খাবে কা, শোবে কোথায় ? যাবে কোন পথে ?

অসহযোগ এক ছবার শক্তি। কিন্তু স্থ্যম্পূর্ণ নয়। তবু নিরস্ত্র
নিঃসহায় দেশের পক্ষে সেই একমাত্র ভায়ানুগত পথ। আগে পদ্
করো, পবে উৎখাত করার কথা ভাবা যাবে। মূলে-শাখায় বহু জট
মেলে মৃতিমান অভিশাপের মত দাঁড়িয়ে আছে, গাছ মরে গেলেও
তাকে উচ্ছিন্ন করতে কুঠারের প্রয়োজন হবে। পরে দেখা যাবে
কুঠার কী করে জোটে, আগে এই বিষর্ক্ষের গর্ব তো খর্ব করি।

হান্টার কমিশনে চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল নেহরু আসামীদের হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন যেমন ওডায়ার ডায়ার জনসন ডোভটনের জ্বানবন্দি নেওয়া হচ্ছে তেমনি ডাক্তার কিচলু ও হর-কিষনলালেরও বক্তব্য শোনা যাক আর সেই উপলক্ষ্যে ডাদের জ্বল থেকে ছেড়ে দেওয়া হোক। গভর্নমেন্ট তাদের ছাড়তে রাজি হল না। বেশ, তবে জেলেই ওদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হোক। স্থায়তৎপর সরকার তাতেও অস্বীকৃত। চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল বর্জন করলেন কমিশন।

কংগ্রেস থেকে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তারও সদস্ত চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল। তা ছাড়া আরো তিন জ্বন, মহাত্মা গান্ধি, আব্বাস তায়েবজি আর জয়াকর।

ময়মনসিং থেকে ফিবেই চিত্তরঞ্জন চলে গেলেন অমৃতসর।

অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধি একেবারে পূর্ণ সহযোগিতার সুর ধরলেন আব চিত্তরঞ্জন ধরলেন পূর্ণ প্রতিরোধের। পূর্ণ প্রতিরোধের কমে কিছুতেই যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না চিত্তরঞ্জন। সর্বস্থ দিয়ে একেবাবে কাঁপিয়ে পড়তে না পারলে যেন স্বখ নেই।

অমৃতসৰ কংগ্ৰেসে জাতীয় সম্মানেৰ জয়ছোষণা চল। আব সে অভাদাযৰ নান্দীকৰ চিত্তৰঞ্জন।

ভাবতবধ পবিপূর্ণ দায়িহশীল শাসনভাব গ্রহণ করতে উপযুক্ত এবং এই ঘোষণাব বিক্দ্রে সমস্ত অন্তমান ও উক্তি অসার হতেও অসাব—চিত্রজন এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়েই গোলমাল বাধল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে চিত্তরজন বললেন, যে •বিক্মস বা শাসনসংস্কাব ভাবতব্যকে পাসিয়েছে পালামেন্ট, ভা অপ্যাপ্ত, অসম্ভোষকব ও নৈবাশ্যবাতক। গান্ধি চাইলেন 'নৈরাশ্য-ব্যঞ্চক' কথাটা তুলে দিতে। শুধু ভাই নয়, জিনি চাইলেন যা এসেছে যতটুকু এসেছে ভাই নিয়ে কাজ কবতে, বাজাবে বেরিয়ে ভাই বাজিয়ে দেখতে। উপযুক্ত হয়েছি শুধু মুখে বললেই ভো আর হল না।

পাঞ্চাবে এত দৌবাত্মার পরও ইংরেজের প্রতি মহাত্মার এই পূর্ণ সহযোগিতাব ভাব দেখে অনেকেই বিমৃঢ় হয়ে গেল। শুধু হাতে-কলমে সহযোগিতাই নয়, গান্ধি আবো প্রস্তাব ক্রেলেন, নতুন শাসনসংস্থারসাধনে মন্টেগু যে অক্লাড় পরিশ্রম করেছে তার জ্বন্থে তাকে প্রাাঢ় ধন্থবাদ জানানো হোক।

মহাত্মার এই সংশোধন মানতে পারলেন না চিত্তরঞ্জন।
টোট্যাল কো-অপারেশানের বদলে টোট্যাল অবস্থাকশান, অর্থাৎ
পূর্ব সহযোগিতা নয়, পূর্ব প্রতিরোধ, পূর্ব প্রাতিকৃল্য। যখন এ নিয়ে
ছ দলে লড়াই চলছে তখন এসে পৌছুল লোকমাক্ত তিলকের
টেলিগ্রাম, তাতে একটি মীমাংসার স্কুল লেখা—বেসপনসিভ কোঅপারেশান, সমাম্পাতিক সহযোগিতা, অর্থাৎ তুমি যদি বন্ধুতায়
হাত বাড়াও আমিও বন্ধুতায় প্রসারিত হব, আর তুমি যদি মৃষ্টি বন্ধ
করো জানবে আমিও প্রত্যাঘাতে প্রস্তুত। বাস্তবতর করে বলা
যাক, যে সব ব্যবস্থা আমাদের স্ববাজলাভেব অমুকূল বলে মনে
হবে তার সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করব আব যা তা হবেনা তার
সঙ্গে আমাদেব নিদ্ধুণ্ঠ অসহযোগ।

'সোজাস্থজি', বললেন চিত্তবঞ্জন, 'স্ববাজেব স্বার্থে যখনই দবকাব বুঝাব সরকারের সঙ্গে মিতালি কবব আব স্বরাজেব স্বার্থেই যখন দরকার বুঝাব করব বিক্দ্মতা।'

সন্দেহ কী, অমৃতসবে চিত্তবঞ্চনেবই জয় হল। তিনি কথে না দাঁড়ালে তিলকের স্কুও হয়তো গৃহীত হত না।

তবে রিফর্মস নৈবাশ্যব্যঞ্জক এ কথাটা শুধু বাদ গেল। সাব । মন্টেগুর জ্বান্থোক, কিন্তু তা প্রগাত নয়, তা এমনি ধ্যাবাদ।

মহাত্মা কেন নরম হলেন তার আভাস দিলেন। তাব কাছে প্রাপ্তি যেমন মহৎ তেমনি পদ্ধতিও মহৎ। অত্তের বিক্দ্নে অন্ত্র কি মহৎ নয় ? নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু তোমাব উপযুক্ত অন্ত্র কই ? বিপ্লব মহৎ নয় ? নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু ভোমার জনগণের সেই জাগৃতি কই, প্রস্তুতি কই ? এক্ষেত্রে তুমি ছিলে সভ্যাগ্রহী, নিজ্ঞিয় প্রতিরোধী, অহিংসায় ব্রত্বদ্ধ। তুমি কেন স্থায়ানুগত থাক্বে না ? তুমি কেন প্রস্তুত্র হ্বে ?

'সংশয় নেই আমরাও ধ্বংস ও হিংসার দৃষ্টান্ত রেখেছি, এখানে-

সেখানে, বোম্বাইয়ে, আহমেদাবাদে।' বললেন মহাত্মা, 'জানি কিচলু আর সত্যপালের গ্রেপ্তার, আমার গ্রেপ্তার যথেষ্ট উত্তেজনা জুগিয়েছিল। এ সব গ্রেপ্তার না হলে হয়তো কোনো অশান্তি হত না। কিন্তু গভর্নমেন্ট উন্মাদ হয়ে গেল, দেখাদেখি আমরাও উন্মাদ হলাম। কিন্তু আমি বলি উন্মন্তভার বিনিময়ে উন্মন্তভা ফিরিয়ে দিও না, উন্মন্তভার বিনিময়ে প্রকৃতিস্থতা কিরিয়ে দাও। সত্যই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।'

প্রশ্ন এই, সাধারণ মান্তব, নির্যাতিত উত্তেজিত মান্তব এ সব কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠিক বৃঝতে পারবে কি না।

কিন্তু সর্বস্থপণ প্রতিরোধ বৃষতে পারবে। বললেন চিত্তরঞ্জন।
প্রতিরোধ প্রতি পদে, প্রতি পথে, এমন কি আইনসভায়। (পরাধীন জনতার ভাষাই প্রতিরোধের ভাষা।

'তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে হয়তো তুয়ার টলবে না তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

রাজনৈতিক বন্দীরা ছাড়া পেল। ছাড়া পেল আলি-ভাইয়েরা, পুঁওকত আলি আর মহম্মদ আলি। প্রচণ্ড উল্লাসংধনিব মধ্যে কংগ্রেস-মঞ্চে হাজির হল জু ভাই। মহম্মদ আলি বললে, 'ছিন্দওয়ারা জেল থেকে আমি এসেছি কিন্তু এসেছি রিটার্ন টেকিট করে।

তার মানে আবার শিগগিরই আমাকে জেলে ফিরে যেতে হবে। 'রিটার্ন টিকিট'—এ যেন এক নতুন সম্পদ, নতুন অধিকার।

ছু মাস পরে বেসরকারী পাঞ্জাব-তদন্তের রায় বেরুল। বিচারকেরা জ্ঞাতির পক্ষে এই দাবী করলেন চেমসফোর্ডের ও ওভায়ারের পদচ্যুতি হোক, জ্বেনারেল ডায়ারের শাস্তি হোক ও যত জরিমানা আদায় হয়েছে, ফিরিয়ে দেওয়া হোক। প্রত্যাক্তকে হোক ঐ কালা-কান্তুন রাউলাট য়্যাক্ট।

কা কণ্ড পরিবেদনা! জাতীয় দাবি অগ্রাহ্য হল, গৃহীত হল

হান্টার কমিটির মেজরিটি রিপোর্ট। তাতে বলা হল জেনারেল ডায়ার কিছুমাত্র অস্থায় করেনি, তবে কোথাও-কোথাও উচ্চতর কর্তব্যবোধের থাতিরে বিচারে জম করেছে, সেটা এমন কিছুমারাত্মক নয়। বিচারজম মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তার জ্বস্থে ডায়ারকে মন্দ না বলে তার উদ্দেশ্যের সততা ও কর্তব্যবোধের দূঢ়তার জ্বস্থে তাকে প্রশংসা করা উচিত। অনেক কপ্তে এটুকু শুধু বিরুদ্ধ কথা লেখা হল যে ডায়ারকে ভারতবর্ষের চাকরিতে আর না রাখাই সক্ত। এটুকু বিরুদ্ধ কথাও হাউস অফ লর্ডস অনুমোদন করল না। ডায়ার কলক্ষলেশশুন্থ হয়ে গেল।

মেজরিটি রিপোর্ট ওডায়ারের কেশাগ্রও স্পর্শ কবল না। আব চেমসফোর্ড তো চূড়ারও চূড়ার উপরে।

শুধু নিশ্বলক্ষ বলা নয় তৃই ভায়ারের গলায় টাকার মালা পরিয়ে দিল ইংরেজ। ইংলও জুড়ে সে কী আন্দোলন, তৃই ভায়ারের জন্মে অকুণ্ঠ হাতে চাঁদা দাও। যে মহং কীতি তারা ভারতবর্ষে স্থাপন করেছে, নির্বিচল কর্তব্যসাধনের কীতি, তা প্রচুর হাতে পুরস্কৃত হবার উপযুক্ত। ইংরেজ ছাড়া এই কর্তব্যের ম্যাদা কে বুঝবে গুস্তবাং দরাজ হাতে টাকা দাও।

বিশ্বাস হয় না এমনি একটা বিপুল অঙ্ক তুলে ফেলল ইংরেজ। ছুই 'ভায়ার', না, ছুই 'কিলারের' বালিক বোঝাই করে দিল।

আর মন্টেগু, যাকে কিনা রিফর্মদের গুঁড়োগাঁড়ার জন্মে ধন্মবাদ দেওয়া হয়েছিল সে জেনারেল ভায়ারের পিঠ চাপড়ে দিল।

এই বৃঝি উটের পিঠে শেষ খড়।

প্রতিবাদে উনিশ শো কুড়ি সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার স্পেশাল কংগ্রেস গর্জে উঠল। এবং সব চেয়ে বিশ্বয়কর ব্যাপার হল, মহাত্মা গান্ধি, যিনি একবছর আগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন তিনি এবছর হয়ে দাঁড়ালেন অসহযোগী। তিনি তিন বর্জনের পথ বাতলালেন। আইনসভা বর্জন, আদালত বর্জন, স্থা-কলেজ বর্জনু। শুধু বর্জনে চিত্তরঞ্জন তৃপ্ত নন, কিছু একটা গ্রহণ প্রয়োজন। শুধু বর্জনে যেন চরিত্রকে নির্দ্ধীব করে ফেলবে, বরং গ্রহণেই আছে সফ্রিয় রণোন্মখতা। শুধু নেতি নয়, প্রেতি। শুধু ছাড়া নয়, কিছু একটা ধরা, কাড়া আব তার জ্বতো লড়া। শুধু না করে মরা নয়, কিছু একটা কবে মবা।

চিত্তরঞ্জন বললেন, অন্তত আইন-সভাটা খোলা থাক। ওখানে গিয়ে আমরা বিস্তৃত্তর প্রতিরোধের ক্ষেত্র রচনা করতে পারব।

এ প্রস্তাব গান্ধিজির মনঃপৃত হল না।

সভাপতি লাজপত রায়ও গান্ধির বিরুদ্ধে। ইংরেজ তাঁকে যুদ্ধের
চার বছর ভারতেব বাইরে নির্বাদিত রেখেছিল, তা সত্ত্বে তিনি
, বুঝেছিলেন স্বাংশে সরকাব-বর্জন কোনো কাজেব কথা নয়। স্মার
চিত্তবিপ্তন কললেন, 'বিফর্মস ইংরেজেব ভিক্ষার দান নয়, আমাদের
কষ্টার্জিভ সম্পত্তি। এ আমরা ছেড়ে দেব না। আমাব ভো মনে
হয় বাইরে থেকে যত নয় কাউন্টিলের ভিত্তবে থেকেই আমরা
গভর্নমেন্টকে তারও চেয়ে বেশি ঘায়েল ক্রতে পারব।'

কে জানে বর্জনের মধ্য দিয়েই হয়তো বৃহত্তর অর্জন করা যাবে, উৎখাত করা যাবে এই শয়তান গভর্নমেন্টকে, মহাত্মার মূল অসহ-যোগ প্রস্তাব বেশি ভোটে পাশ হয়ে গেল। গভর্নমন্টকে গান্ধি 'স্যাটানিক' বললেন। ভূতরাজ গভর্নমেন্ট।

খিলাফত আন্দোলন মহাত্মার সহায়তা করল। আসলে খিলাফত ব্যাপারটা কী ? গত যুদ্ধে তুবস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানির হয়ে লড়েছে। ভারতীয় মুসলমান তুরস্কের বিপক্ষে আরুক্ল্য করেছে এই আখাসে যে যুদ্ধাস্তে তুরস্কের প্রতি কোনো অবিচার করা হবেন।। ইংরেজ বললে, না, কথা দিচ্ছি, যুদ্ধজয়েও তুরস্ককে অব্যাহত রাখব। ইংরেজ কবে তার কথার সম্মান রেখেছে? বিপদ দেখলে মানুষ সাজে, আবার বিশদ কটিলেই বনমানুষ হয়ে যায়। যুদ্ধে তুরস্কের সাআজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং

মুসলমানদের অনেক পুণ্যস্থান খৃস্টানি আধিপত্যে চলে আসে।
মুসলমান সমাজ আন্দোলিত হয়ে ওঠে আর সেই আন্দোলনের
পুরোভাগে এসে দাঁড়ায় হই আলি ভাই, সওকত আলি আর মহম্মদ আলি, হজনেই অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট, আর তাদের পাশে জায়গা নেয় আবুল কালাম আজাদ আর হাকিম আজ্ব্যল খাঁ। তারা ঘোষণা করল অসহযোগ।

গান্ধিজি ভাবলেন এই স্থ্যোগ ছাড়া নয়, এই সম্মিলিত জনমত। তিনি ক'গ্রেসের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করলেন। সবাই একবাক্যে মেনে নিল স্বরাজই দেশের সমস্ত দাহ-জ্বর তাপ-জালাব একমাত্র ধরস্তরি।

কলকাতা কংগ্রেসে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত কিছু হলনা, শুধু কংগ্রেসের মূল স্কুটা উচ্চারিত হল। পরিপূর্ণ ঘোষণা হবে নাগপুব কংগ্রেসে, ডিসেম্ববে, বিজয়রাঘবাচাবিয়াবেব সভাপতিম্বে।

এদিকে লোকমান্ত তিলক মারা গেলেন। তিলক বোধহয় এক-মাত্র নেতা যিনি প্রভাববিস্তারে গান্ধির সমকক্ষতা কবতে পাবতেন। গান্ধির একচ্ছত্রতাব সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দী অপস্থত হল।

কিন্তু গান্ধিজি বৃঝলেন চিত্তরঞ্জনকে তাঁর চাই। এত দীপ্তি এত আবেগ এত প্রাণময়তা আর কোথায় মিলবে ? তা ছাড়া চিত্তরঞ্জন বাংলা দেশ থেকে প্রায় আড়াই শো ডেলিগেট নিয়ে এসেছেন, তাদের যাওয়া-আসা-থাকার সমস্ত খরচ, ছত্রিশ হাজার টাকা, নিজে একলা বহন করেছেন। তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে চাইলেন গান্ধিজি। চিত্তরঞ্জনকে কাছে ডেকে নিলেন। 'এখন আর কাউন্সিলে ঢোকা নিয়ে প্রতিবাদ করে কী হবে ? এবারের ইলেকশান তো হয়ে গিয়েছে।'

'তাইতো দেখতে পাচ্ছি।' গম্ভীর হলেন চিত্তরঞ্জন।

উনিশ শো কুড়ির অক্টোবরেই প্রথম ইলেকশান হয়ে গিয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা দাড়ায়নি বলে মডারেটরা মনেব স্থাথ গদিতে গিয়ে বসল। 'এইখানেই তো বিষম ভুল হল। এই সব খয়ের খাঁ মডারেটরা জনগণের প্রতিনিধি সাজল। ইংলগু বলে বেড়াবে, দেখ, ভারতবর্ষ তার নিজের নির্বাচনে প্রদেশে-প্রদেশে কেমন সব দেশী সরকার স্থাপন করেছে। আর কত চাই, তাদের আমরা স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে অনেকদ্র এগিয়ে দিয়েছি। বলতে পারবেনা আমরা ভারতহিতৈয়ী নই। তার মানে,' বললেন চিত্তরঞ্জন, 'চারদিকেই শুধু ধোঁকার টাটি ফেলাঞ্জল, শুধু ছদ্মবেশে রণসজ্জা।'

কিন্তু কী করা যাবে, ডিসেম্বরে অক্টোবর নেই। নির্বাচন যখন হয়ে গিয়েছে তখন আর সে প্রসঙ্গ ওঠে না। সে প্রসঙ্গ মৃত, নিরর্থক।

আবার উলটো ঘরে গিয়ে বসলেন ছ্জনে, গান্ধি আর চিত্তরঞ্জন।
চিত্তরঞ্জন গান্ধির আগের বছরের কথা ধরলেন, দেশ এখনো অহিংস
অসহযোগের জ্বন্থে প্রস্তুত হয়নি, অন্তুত পাঁচটি বছর সে প্রস্তুতিসাধনে ব্যা, কবা হোক। আর গান্ধি ধরলেন চিত্তবঞ্জনের আগের
বছরেব স্থর, এখুনি, এই স্বর্ণমুহুর্তেই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার।

ছই নেতায় আবার বিভেদ দেখা দিল। আর তাঁদের ছুয়ের মধ্যে সওকত মালি শাটলককের মত ছুটোছুটি করতে লাগল।

অবশেষে মিল হল ছব্জনে। কংগ্রেসের কনস্টিটিউশন সংশোধিত হল। আগে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাক্ত্যের মধ্যে থেকে স্বরাজলাভ, এখন হল যে কোন স্থায়া ও শস্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ-লাভ। 'যদি সম্ভব হয়,' গান্ধি বললেন, 'সাম্রাক্ত্যের মধ্যে, আর যদি প্রয়োজনীয় হয়, সাম্রাক্ত্যের বাইরে।'

তিন-বর্জন অসহযোগ গৃহীত হল সোল্লাসে। শনৈঃ শনৈঃ কিছু নয়, একেবারে একসঙ্গে, সব কিছু নিয়ে, অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়া। মঞ্চে দাঁড়িয়ে শঙ্খনির্ঘোষে বলে উঠলেন চিত্তরঞ্জন: 'আমি আমার প্র্যাকটিস ছেড়ে দেব।'

সে কী প্রচণ্ড উল্লাস, বিপুল করধ্বনি। ভোগের রাজা ত্যাগের ফকির হয়ে যাবেন। ত্যাগের ফকির নয়, ত্যাগের বাদশা হয়ে যাবেন। এমনটি হবেন যেমনটি আর কেউ দেখেনি ছনিয়ার। অসহযোগের যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে বলা হল অহিংসা
তথু কর্মে নয় বাক্যেও পালন করতে হবে। যদি মনেও অহিংসা
লালন করা না হয় তা হলে সত্যিকারের গণতন্ত্রের বনেদ তৈরি হবেনা,
এক পদের অহিংসা অহ্য পদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে।

কংগ্রেসের মধ্যে যারা চরমপন্থী, যারা লেফট-উইঙ্গার বা বাম-পক্ষীয়, তারা এই ধার্মিক অসহযোগে খুশি হচ্ছে পারল না। তারা বললে প্রাপ্তিই প্রশ্ন, পথ প্রশ্ন নয়। যে কোনো উপায়ে, তা অহিংস হোক। ফ সহিংস হোক, মৃত্ হোক কি রুজ্র হোক, পূর্ণ স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হবে, আর স্বাধীনতায় কোনো রফা নেই আপোস নেই বিকল্প নেই।

অহিংসা ছাড়া এই অসহযোগ নতুন আর কী দিতে পাবল ? উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলা আগে থেকেই সব গেয়ে রেখেছে। বিদেশী-বর্জন ? তারও অগ্রদৃত বাংলা। জাতীয় শিল্প জাতীয় সাহিত্য— তারও প্রথম প্রবর্তন বাংলায়। ইংকেজেব আদালতের বিচার বর্জন করারও প্রথম নেতা বাংলা—বাংলাব বিপিনচন্দ্র পাল। আর ট্যাক্স না দেওয়াব নীতিও এই বাংলাতেই প্রথম স্কুক্র, যখন নীলকর সাহেবদের বিক্তন্ধে যশোব ও নদীয়ার চাষীরা একজাট হয়ে চাষ বন্ধ করে দিয়েছিল, অস্বীকার কবেছিল খাজনা দিতে। দেখিয়েছিল কী করে মার খেয়ে-খেয়ে মরীয়া হয়ে অত্যাচারীর টুটি টিপে ধরতে হয়। অস্পৃশ্যতা-বর্জন ? তাবও প্রথম নেতৃত্ব বাংলায়, স্বামী বিবেকানন্দ। স্বদেশী-বিদেশী এমন কোনো আন্দোলন নেই যা প্রথম বাংলার মাটি থেকে না সার সংগ্রহ করেছে।

বাংলা আত্র যাই ভাবছে কাল তাই ভারতবর্ষের ভাবনা। বলতে গেলে, বাংলা দেশই ভারতবর্ষের মর্মের কামনা।

গান্ধিজি নতুন এক আঙ্গিক যোজনা করলেন। অহিংসা। অহিংসাই গণমানসের হুর্ভেন্ত হুর্গ। সেখানেই তার সমস্ত রণসম্ভার। তার দৃঢ়তা তার বলবীর্য তার অপ্রকম্প পৌরুষ। নিরস্ত দেশের

অহিংসা ছাড়া বৃহত্তর কৌশল নেই। হয় তো বা মহত্তর কৌশল। সমস্ত দেশ অহিংসায় বদ্ধপরিকর হল।

বিটিশ পার্লামেন্টের লেবার-মেম্বর বেন স্পুর ও কর্ণেল ওয়েজ্নউড নাগপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিল। তারা ভারতবর্ষের প্রতি সহায়ভূতি-সম্পন্ন থাকলেও অসহযোগকে অভ্যর্থনা করতে পারল না! ওয়েজ্ব-উড স্পন্ত বললে, 'এতে তোমরা তোমাদের ইংলণ্ডের বন্ধুদের হারাবে। তোমাদের আসল কাজে বারে বারে বাধা পাবে। পুলিশ সব সময়ে তোমাদের পিছনে লেগে থাকবে। উকিলেরা তাদের সনদে সর্ত করে এসেচে যে তারা ব্রিটিশ ক্রাউনের অহুগত থাকবে, কথার থেলাপ করে উকিলেরা কী করে অসহযোগ করবে ? এ তোমরা মক্রভূমির দিকে চলেছ। এ পথ ছাড়ো, গঠনমূলক কার্যসূচী স্থির করে।'

'ভারতবর্ষেব বাইরে আমাদের কেউ বন্ধু নেই।' জনতাব মধ্য থেকে কে একজন গর্জে উঠল: 'এ সম্বন্ধে কোথাও যেন বিল্ফুমাত্র মোহ না থাকে, পৃথিবাতে আমবা বন্ধুহীন। আমরাই আমাদের একমাত্র বন্ধু, আমবাই আমাদের একমাত্র উদ্ধাবকতা। আমাদের ভবিস্তুৎ রচনা আমাদেরই হাতে। করলে আমবাই সৌধনির্মাণ কবব, নইলে আমরাই করে তুলব ভগ্নস্তুপ। বিদেশীদের ছেনো কথায় আমরা আর ভুলছিনা। পুলিশ ও তো আমানের নিত্যানিমিত্তিক ব্যাপার, মৃত্যুর ছায়ার মত প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গা। গত পনেরো বছরে আমরা যদি একটা জাতীয় বিভালয় স্থাপন করে থাকি, জানবে এর জন্তে প্রতিটি টাকা আমরা লাল পাগড়ির আতঙ্ককে আড়াল করে তিল-ভিল করে সংগ্রহ করেছি। ওকালতি করতে হলে ব্রিটিশ শাসনের আনুগত্য করতে হবে সনদে এই চুক্তি আছে জানি, তাই তো উকিলদের আজ বলা হচ্ছে সে অবমাননাকর সনদ ছিঁড়ে ফেলুন। মকভূমির দিকে না ও গিয়ে উপায় নেই, থেহেতু আমাদের সেই প্রাচুধ্বের দেশ সেই ছ্থ-মধুর দেশ ঐ মক্নভূমিরই

ওপারে। এই বন্ধনবেদনার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আলো-হাওয়ার অবাধ দেশে, স্বাধীনতার দেশে, যেতে হলে ঐ মর্ক্লভূমির মধ্য দিয়েই তো যেতে হবে। নাফ্যঃ পন্থা বিহাতে অয়নায়। ঐ ক্লেশ-কণ্টকের পথ দিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের একজন নেতা চাই, সে শুধু বন্ধন থেকে মুক্তিতেই নিয়ে যাবেনা, অসত্য থেকে সত্যে, তমসা থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতেও আমাদের নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে আদর্শহীনতা থেকে এক চরম চারিত্রিক উৎকর্ষে। তোমরা বোসো, চুপ করে'। আমরা পেয়েছি আমাদের সেই নেতা, সেই মহান পথপ্রণেতা। শুনেছি তার পাঞ্জন্মের ডাক।'

আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্মে ম্যাকস্থইনি পঁয়ষট্টি দিন উপোস করে থেকে প্রাণত্যাগ করেছে সেই আত্মোৎসর্গকে অভ্যর্থনা জানাল কংগ্রেস।

ছাড়ো, বেরিয়ে এস, বন্ধ করো, হাত তুলে নাও, গুটিয়ে নাও, ওদের দিকে ফিরেও চেয়ো না—দিকে-দিকে বেজে উঠল অসহ-যোগের ডাক। ওদের পঙ্গু করে দাও, নিশ্চল পাথর করে ছাড়ো।

চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজকীয় প্রাাকটিস ছেড়ে দিলেন। আর সঙ্গে-সঙ্গেই হয়ে দাঁড়ালেন দেশবন্ধ।

বাংলার স্কুল-কলেজ থেকে দলে-দলে ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসতে লাগল। সমস্ত ভারতবর্ষে অসহযোগী ছাত্র-ছাত্রী বাংলাতেই বেশি, সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। মহাত্মার ডাকে যা সম্ভব হয়নি তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে। শুধু ত্যাগ নয়, অপরিমেয় ভ্যাগ। এক তন্তু নিজের জন্মে না রেখে সর্বস্থ দেশমাতৃকাকে উৎসর্গ করে দেওয়া। এমন ত্যাগ যাতে আপোস নেই হিসেব নেই দোকানদারি নেই।

এতেই তো মামুষ অভিভূত হয়ে যাবে। যে দেখবে সেই জয়ধ্বনি দিয়ে ডঠবে। সমস্ত প্রাণ-মনকে বাঁধবে এক নতুন চেতনার স্থারে।

ছাত্রদের বললেন, ভোমাদের লেখাপড়া ছ এক বছর বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু স্বাধীনভার সংগ্রাম বন্ধ থাকতে পারে না।

কিন্তু এই সংগ্রামে আনার সেনাপতি কই ? কই আমার দক্ষিণ হস্ত ? উন্মতায়ুধ দক্ষিণ হস্ত ? সে কবে আসবে ?

হাতের সমস্ত ব্রিফ ফিরিয়ে দিলেন মক্ষেলদের, অস্থা ব্যারিস্টার দেখ, আইনেব চোখে আমি এখন অস্তিহহীন। আবাঢ়ে গল্পের মত শোনাবে এমন প্রকাণ্ড ফি দিয়েও কেউ তাঁকে আটকাতে পারল না। আপনাকে কোটে যেতে হবে না, আপনি আপনার বাড়িতে বসেই ছটো আইনের পরামর্শ দিন, যেমন চান তেমনি ফি দেব, আকাশছোয়া টাকা। না, আইনের পরামর্শ নয়, দেশ স্বাধীন করার পরামর্শ দিতে পারি, আর তা কোনো ফি নিয়ে নয়, প্রাণের বিনিময়ে। এখন স্বশক্ষই একমাত্র ধ্যান, একমাত্র উপাসনা। নিয়ত সংগ্রামই সেই আরাধনাব রূপ। ছে দণ্ড স্থির হয়ে বসবার সময় নেই, বাড়িতে সন্ধ্যায় যে কীর্তন বসাতাম তা পর্যন্থ বন্ধ।

কত লোক মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসল। তোমরা কাঁদছ কেন ? আমরা যে হুঃস্থ হুর্গত হুরদৃষ্টের দল। আর উনি তো শুধু দেশবন্ধু নন, উনি দীনবন্ধু। আমাদের যে উনি মাস-মাস টাকা দিতেন, আঁজলা ভরা টাকা, বাঁচিয়ে রাখতেন অভাব ও অনাহারের গ্রাস থেকে। উনি তো শুধু দেশবীর নন, দানবীর। নি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন, রোজগার বন্ধ, আমবা তবে কার কাছে যাব ? কে আমাদের দেবে ? কে দেখবে ?

দেশবন্ধু বললেন, ভগবান দেখছেন ভগবানই দেখবেন। আর দেনেওয়ালাও ভগবান। অমি কে ? আমি কিছু না।

শুধু প্র্যাকটিসই ছাড়লেন না, সমস্ত বিলাসিতা ছাড়লেন। একট্-একট্ করে রয়ে-সয়ে ছাড়া নয়, একেবারে একসঙ্গে একটানে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়া। পারের ত স্ত দড়াদড়ি রশারশি ছিঁড়ে দিয়ে, কান্না-কোলাহলে কান না দিয়ে, কোন মহাজীবনের ডাকে সমুত্রে পাল তুলে দেওরা। যে বন্ত্রথণ্ড দিয়ে স্যুত্রে পুঁটলি বাঁধা হয়েছিল, সেই বন্ত্রথণ্ডকেই মুক্ত করে নিয়ে পাল খাটানো। নিজ্বের মাঝে উন্মোচন না ঘটিয়ে বন্ধনমোচনত্রতে লাগি কী করে ?

ষাট ইঞ্চি বহরের মিহি ঢাকাই ধৃতি পবতেন, তাতে কত রকমের কুঞ্চনের কারুকার্য, কিন্তু এখন ? এখন পবছেন কর্কশ খদ্দর, যেমন মোটা তেমনি খাটো। গায়ে দিতেন গিলে-করা ফিনফিনে আদ্দির শাক্ষাবি, কিন্তু এখন ? এখন গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। তাঁর এসব পরতে কোনো 'ই নেই কিন্তু যারা তাঁকে দেখছে এ পোশাকে, তাদের বুক ফেটে যাছে। এ যেন কাষায় পরে রাজ্য ছেড়ে চলেছে সিদ্ধার্থ।

আর দেবী বাসন্তী ? তিনি শিবের পাশে শিবানী হয়ে দাঁড়ালেন। অগ্নির ধর্ম উত্তাপ ও ঔজ্জ্বলা, স্ত্রীর ধর্ম সমতা, সহগামিতা। বাসন্ত্রী দেবীও মিহি শান্তিপুরি শাড়ি ছেড়ে বিছানাব চাদবের মত মোটা খদ্দর ধরলেন, তাও মাঝখানে জোড়া দেওয়া আর যেমন ভারি তেমনি স্থুল। পাড় হয় ঢালা লাল নয় ঢালা কালো, কালো যদি বা পরাধীনতার বেদনা হয়, লাল স্বাধীন হবার স্বপ্ন। মৃতিমান ত্যাগের পাশে মৃতিমতী প্রশান্তি।

যার কিছু নেই সে ত্যাগ করবে কী ? ত্যাগ করবে গৌতমবৃদ্ধ। ত্যাগ করবে চিত্তরঞ্জন।

উনিশশো একুশের ফেব্রুয়ারিতে মহাত্মা কলকাতা এলেন আর পুললেন জাতীয় কলেজ। নাম হল গৌড়ীয় সর্ববিভায়তন।

ছেলেরা গোলামখানা ছেড়ে দিয়ে শুধু ফুটপাতে বদে থাকবে না, তারা তাদের জাতীয় কলেজে ঢুকবে, তাদের বিভাব মন্দিরে, আয়তনের আরেক অর্থ মন্দির। দে মন্দিবেই তারা ঠিক-ঠিক জানবে তাদের ইতিহাস, তাদের সংস্কৃতি, তাদের স্চনার মধ্যে কী মহৎ ভবিষ্যৎ, কী স্থাব্র সম্ভাবনা। তারা ইংরেজের গোলাম হতে জন্মায়নি, তারা ভন্মছে দেশের সেবক হতে। নিজে যদি বলী না হও তবে দেশমাতার কাছে বলি হবে কী করে গ

গান্ধিজি চিত্তবৃঞ্জনের বাড়িতে আছেন। তাঁর প্রাত্যহিক স্থতো কাটায় ডাকলেন চিত্তরঞ্জনকে। অনেক তোড়জোড় করে চিত্তরঞ্জন বসলেন চরকা নিয়ে। কিন্তু চাকাই শুধ ঘোবে, ছুঁচের মুখে পাঁজেব তুলো শুধু জ্ঞট পাকায়, এক গাছি স্থতোও বেব হয় না।

মহাআজি হাদলেন। বললেন, 'ড়মি এ কাজের যোগ্য নও।'

উঠে পড়লেন চিত্তবঞ্জন। না, এ আফাব যোগ্য নয়। আমি বোধহয আব কোনো চত্ত্রেব পফপাতী।

চিত্তবঞ্জন পূৰ্বক সফলে বেকলেন। আগে নাবায়ণগঞ্জে, পৰে ঢাকা থেকে ম্যান্নি।

মযমনসিং বেলস্টেশনে দেশবন্ধকৈ হাভার্থনা কবতে বিবাট জনতাৰ সমাবেশ হল। সেই জনসংঘটু দেখে ঘাবডে গেল ম্যাজিস্টেট। চিত্তবিপ্লনেব উপৰ নিষেধাজ্ঞা ভাবি কৰে বদল। ফেছেতু ভোমাৰ পদাৰ্পণে মযমনসিং শহদেব শাস্থিভঞ্জ হবাৰ সম্ভাদনা এভদ্বাবা ভোমাকে হাদেশ কৰা যাচ্ছে যে ভমি এই শহৰে না ঢোকো।

চিত্তবঞ্জন বললেন, 'আমি আইন অমান্য কবন ,'

• তাব সহচৰ সহক্ষীৰ। বললে, আপনি এখন আইন অসাতা কৰে জেলে গেলে সমস্ত আন্দোলন ব্যাহাৰ হবে, সেটা মেণ্টেই ৰাঞ্নীয নয়। এ নিষেধ্য। আন্দোলনেবই সহাধক। তা ভা কংগ্ৰেল এখনো আইন অমাতা কৰাব নিৰ্দেশ দেখনি।

দেশবন্ধু নিবস্ত হলেন। জনতাকে সম্বেখন কবে বললেন, 'ভবেই দেখুন বিফর্মস আমাদেব কা দিয়েছে গনা দিয়েছে চলবাব স্বাধীনতা, না বা বলবাব, যদিও আমবা অহিংসায প্রতিশ্রুত। আমাব ইচ্ছাব বিস্দ্ধে আমি আজ এ বেআইনি আদেশ মেনে নিচ্ছি কিন্তু আমি চাই বেআইনি আইন অমান্ত কববাব জক্যে দেশবাসীকে আহ্বান ককক কংলে দ। স্ববাজ ছাঙা জীবন অসহা।'

ময়মনসিঙে বিনা-নোটিশে সর্বব্যাপক হরতাল হয়ে গেল। কেউ-কেউ বললে, সাত দিন চালাব, যত দিন না দেশবন্ধু আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান।

শোনা গেল রাজেন্দ্রপ্রসাদকে চুকতে দেয়া হয়নি আবাতে, লাজপত বায়কে পেশোয়াবে। কোথাও আইন অমান্য হয়নি।

চিত্তবঞ্চনকে গান্ধিজি তাব পাঠালেন, আইন অমাক্সের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্মেই আমাদেব সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় বাধ্য থাকতে হবে।

এই অমান্ত আন্দোলনের ভূমিকাও বাংলাদেশে, নিমাইয়েব নদীয়ায়। নগরকীর্তন বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে কাজি। সবাই ভাবছে, এবার তবে নবদ্বীপ ছেড়ে অন্তত্র চলে যাই, কীর্তনই যদি বন্ধ হল তবে বিরস জীবনে সুখ কী!

নিমাই রুদ্র মূর্তি ধরল। বললে, আমি নিজে কীর্তন নিয়ে বেরুব নগরে, দেখি কে আমাকে বন্ধ কবে! তোমবা তিলাধও ভয় কোবে। না। মুদক্ষ মন্দিরা নিয়ে দলে-দলে চলো আমার সঙ্গে।

লোকসমূত্র দেখে কাজি পালাল অন্তঃপুরে। দণ্ড নিল বুক পেতে। আদেশ প্রত্যাহার করল। কাজি-দমন হল। নদীয়ার পথে পথে চলল আবার নগরকীর্তন।

ময়মনসিং থেকে চিত্তরঞ্জন গেলেন টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল থেকে চাঁদপুর, চাঁদপুর থেকে চলেছেন মৌলবিবাঞ্জার।

চাঁদপুরে জেলের। এসেছিল দেখা করতে। জেলে-নোকোয় সমস্ত নদী ভরে গেল। নোকোব ভিড়ে চলতি ঠিমারগুলো দাঁড়িয়ে রইল। জেলেরা দেশবন্ধুর জন্যে দর্শনী নিয়ে এসেছে। দর্শনী আব কী, সভাধরা মাছ, ডোল-ভরতি মাছ, মাছের পাহাড় হয়ে উঠল।

মৌলবিবাজ্ঞারের পথে প্রতি রেলস্টেশনে মানুষের স্থপ। দেশ-বন্ধুকে দেখবে। একবার তিনি দাঁড়ান দরজার সামনে। একবার ভাঁকে দেখি। শুনি তাঁর সৌম্যস্বর।

রাত প্রায় চারটে, দেশবন্ধ্ তাঁর কামরায় আপার বার্থে ঘুমুচ্ছেন,

সঙ্গে আছেন বাসুস্তী দেবী আর হেমস্ত সরকার। হঠাৎ দরজা ঠেলে এক উন্নতকায় বলির্চ শিখ ভন্তলোক কামরাতে ঢুকে পড়ল।

'কী চাই ?' হেমন্ত বাধা দিল।

'দেশবন্ধু কোথায়?'

'কেন, তাকে কেন ? তিনি ঘুমুচ্ছেন।' আপার বার্থেব দিকে ইঙ্গিত কবল হেমন্ত।

'হাা, এই তো।' শিখ ভদ্রলোক আনন্দে বিভোব হয়ে গেল: 'ভাকে দেখবার জন্মে এই দ্বাঞ্চলে আসতে আমি সাত দিন ধরে হেঁটেছি আব ছ দিন ধরে ঠায় বসে আছি প্লাটফমে। পেটে ছ দিন কিছু পড়েনি। না পছুক, তবু দেখা যে পেয়েছি এই আমার ভাগ্য।' বলে বিবাট বাহু মেলে দেশবন্ধুকে সে জড়িয়ে ধরল, প্রায় বুকে কবেই নামিয়ে আনল নিচে।

দেশবন্ধু ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন ট্রেনছ্র্ঘটনা বোধহয়। পরে বুঝলেন এ হচ্ছে তাব মাধ্যমে ভক্তের দেশবন্দনা। বস্থ-দিনেব নিক্স আবেগ যেন আজ মৃতি ধবে দাড়িয়েছে চোখের সামনে।

এলেন ববিশাল। সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল।

বিপিন পাল বললেন, ম্যাজিকে বিশ্বাস করিনা, লজিকে বিশ্বাস কবি। স্বরাজকে নিবিশেষ বাখলে চলবে না, স্বৰাজকৈ হতে হবে গণভাস্ত্ৰিক স্বৰাজ।

চিত্তবঞ্জন মানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, কোনো বিশেষণ দিয়ে স্বরাজকে চিহ্নিত বা খণ্ডিত করা নয। স্বরাজ একটি পবিপূর্ণ সংজ্ঞা। জীবনেব সাবিক ও সামগ্রিক অভ্যাদয়। আর, লজিক ভালো বটে কিন্তু মাঝেমাঝে লজিকের বাইবেও কিছু ঘটে যাকে নিছক ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিপিনচন্দ্র ভিন্ন হয়ে গেলেন। ভিনি গান্ধিবাদ মেনে নিতে পারলেন না।

চিত্তৰঞ্জন হৃঃখিত হলেন কিন্তু হতাশ হলেন না। একজ্জন যাবে

আরেকজন আসবে, একজন পড়বে আরেক জন উঠ্বে, স্বাধীনতার জয়যাত্রা পথভ্রষ্ট হবে না। সব পথই স্বাধীনতার পথ।

যে বিমুখ হয়ে চলে যাচ্ছে তার দিকে না তাকিয়ে যে আসছে তার জন্মে উন্মুখ হয়ে থাকাই ভালো।

খবর এল চাঁদপুরে-চট্টগ্রামে রেল-স্টিমারের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে। মেদিনীপুরে স্থক হয়েছে ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে ট্যাক্সবদ্ধের আন্দোলন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বুঝতে পারছে সজ্যশক্তির সজ্মর্য। শামিক আন্দোলনের নায়ক যতীক্রমোহন সেনগুপু, নাট্যাক্স আন্দোলনের নায়ক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। একজন দেশপ্রিয় আরেকজন দেশপ্রাণ।

শ্রমিক ধর্মঘট দীর্ঘদিনব্যাপী হল বলে শেষ পর্যস্ত ভেঙে গেল, কিন্তু মেদিনীপুর অবাঞ্ছিত আইন উঠিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লে। কোনো পীড়ন-নির্যাতনেও সে কাতর হল না, মিলিটারি পুলিশের বুটের ঠোকরেও বাঁকা করল না মেরুদগু। কুদিরামের মেদিনীপুর, সংগ্রামে সব সময়েই অনহা ও অগ্রগণ্য। দেয়ালে লেখা কালো অফরেব মলিন আইন মুছে দিল দেয়াল থেকে।

উনিশ শো একুশের মে-তে স্থভাষ আই-সি-এস এ ইস্তকা দিয়ে বোলই জুলাই বোম্বাই পৌছুল। বোম্বাইয়ে প্রথম ও একমাত্র কাজই হচ্ছে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করা। পরিক্ষার করে বুঝে নেওয়া তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য কী। কোথা থেকে স্থক্ত করে কী ভাবে কোথায় গিয়ে পৌছুতে হবে।

মণিভবনে স্থভাবের ডাক পড়ল। সেখানেই আছেন গান্ধিজি।
স্থভাব ঢুকেই অপ্রতিভ হয়ে গেল, মহাত্মা ও তার আশেপাশের
সহকর্মীরা সবাই শুল্ল খদ্দর পরে বসে আছেন আর তার গায়ে কিনা
বিলিতি পোশাক। গান্ধিজি তার মনোহর হাসিতে স্থভাবের এই
বিড়ম্বিত ভাবটা কাটিয়ে দিলেন, সন্থ সন্থ এসেই তার নব বেশ
পরিধানের অবকাশ কোথায় ?

হয়তো বা দেখতে পেলেন শাদা খদ্দরে স্থভাষকে একদিন কত স্থানর ও শুচিভাস্থর দেখাবে !

হৃত্যতার পরিবেশে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। স্থৃভাষ যদিও বা কখনো উত্তেজিত হয়, গান্ধির ধৈর্যে আঁচড় পড়ে না।

শুধু ট্যাক্স বন্ধ করে ও আইন অমাক্ত করেই কি ব্রিটিশকে হটানো যাবে ? আপনি যে নাগপুর কংগ্রেসে একবছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে বলেছেন, সেই এক বছরে ?

শাস্ত স্বরে গান্ধি বললেন, এক কোটি লোক কংগ্রেসের সভ্য হয়েছে, আদায় হয়েছে এক কোটি টাকা। এখন প্রধান সান্দোলন হবে বিদেশী বস্থবর্জন আর খদরের প্রসার।

তাতে কি আপনি আশা করেন যে ল্যাঙ্কাশায়ার বিপন্ন হবে আর লাতেই কি ব্রিটিশ ক্যাবিনেট নত হবে অনুগ্রহে ?

তা হয়তো নয়। গান্ধি চিস্তিত মুখে বললেন। তবে ং

কথার স্বে তপ্ত আস্বিকতা, গান্ধি উত্তর না দিয়ে পারলেন না। বললেন, দেশবাাপা খদ্দরের আন্দোলন সফল হতে শুরু হলেই গভর্নমেন্টের টনক নড়বে। যখন দেখবে কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক আন্দোলন কাযকর হচ্ছে তখনই অন্তির হয়ে গভর্নমেন্ট আঘাত হানবে। আমবা তখন আইন-অমান্ত স্কুরুণ বে। জেলখানা ভরে ফেলব। সরকারকে তখন জেলখানার পর জেলখানাই শুধু স্থাপন করতে হবে। আর ই শেষ পর্যাযেই দেখা নেবে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন—গণ-উ্থান।

তারপর গ

গান্ধি স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

স্থভাষের মনে হল, হয় পরের কথাটা গান্ধির জানা নেই নয়তো তার কাছে তা পুরোপুরি ভাঙছেন ন

ভাঙছেনই বা না কেন ? গণ-উত্থানের পরিণামে ব্রিটিশকে কী

শক্তিতে বিভাড়িত করতে হবে এ সম্বন্ধে ধারণায় ত্রীক্ষতা ও স্পষ্টতা থাকা ভো বেশি দরকার, প্রথম থেকেই দরকার।

কে জানে মান্নবের অন্তর্নিহিত মহত্বে পরমবিশ্বাসী মহাত্মা আশা করছেন ইংরেজের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। শ্বেত হৃদয় অন্থরাগে রক্তিম হবে। স্বদেশে স্বরাজ পাবার দাবি যে অভ্যন্ত ভাষ্য এ বুঝে হৃতে ধন ফিরিয়ে দিয়ে ইংরেজ সরে পড়বে গুটিগুটি। স্পর্শমণির ছোয়ায় লোহা সোনা হতে পারে কিন্তু শত ধর্মকথায়ও সাম্রাজ্যবাদীর মনের চেহারার বদল হয় না।

বাংলাদেশের পাঁচালি গানের কথা স্মরণ করো। 'জোর বিনে সই চোর কখনো ধর্মশাস্ত্র মানে ?'

স্থভাষের মন ভরল না। স্বর্গের সিঁড়িব শেষ ধাপগুলি যেন ধোঁয়াটে হয়ে রইল।

এখন কী করি, কোথায় যাই ? সব ছেড়ে দিয়ে ভাবতবধে ফিরলাম সে কি শুধু এই ধোয়ায় পথ হাতড়ে বেড়াবান জন্মে ?

গান্ধিজিই বলে দিলেন, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। তিনিই বলে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন।

মুহূর্তের জয়ে ঐ মনোমোহন নাম কি স্থভাষ ভূলে গিয়েছিল ? নইলে আই-সি-এস ছাড়বার সঙ্কল্প করে সে তো চিত্তরঞ্জনকেই চিঠি লিখেছিল, জানতে চেয়েছিল দেশের কোন কাজে তিনি তাকে লাগাতে পারেন। তার তো নেতা নির্বাচনে ভূল হয়নি। তবে আর দিধা কেন, কেন অকারণ নৈরাশ্য ?

কত বড় ভার স্থভাষ দিয়েছিল চিত্তরঞ্জনকে। যদি কোনো ইংরিজি পত্রিকা চালাতে চান আমি তার সম্পাদনা বিভাগে থাকতে পারি। আর যদি মনে করেন সেই কাবণে শিক্ষানবিশি করতে আমার ইংলণ্ডে থাক। দরকার, আমি থেকে যাব। নতুবা আমার ইচ্ছে সিভিল সার্ভিসে ইস্কমা দিয়ে জুন মাসেই আমি দেশে ফিবি। তখন আপনি যা রুলবেন আমি তাই করব। আপনার ইচ্ছার কাছে আমার ইচ্ছা সব সময়েই নত থাকবে।

আর কথা নেই। স্থভাষ ছুটল কলকাতা। হাওড়া স্টেশন থেকেই সোজা চিত্তরঞ্জনেব বাড়ি।

সেখানে আবার হতাশার সঙ্গে দেখা। চিত্তরঞ্জন কলকাতায় নেই। পূর্বক্ষ সফর করতে বেরিয়েছেন।

ফিরবেন কবে ?

কে জানে। দিন তারিখ ঠিক নেই।

উপায় নেই, প্রতীক্ষা করতে হবে। এক বছরেব মধ্যেই স্বরাজ্ঞ আসবে এই অবাস্তব অতিব্যস্ত হায় স্থভাষ বিশ্বাসী নয়। মহার্ঘতমের জন্মে কঠিনতম তপস্থায় সে প্রস্তুত। এবং সুদীর্ঘতম তপস্থায়। কোনো দামি বস্তু ক্রত নিতে গেলেই বোধহয় তার স্থির মূল্যের অপলাপ ঘটে।

দেশবন্ধু যেদিন ফিবলেন সেদিনই ফের দেখা করতে গেল স্কভাষ।
গিয়ে শুনলা •িনি বাড়ি নেই। কিন্তু স্থভাষকে এবাব ফিরে যেতে
দেওয়া হল না। বাসন্তী দেবী তাকে ডেকে নিলেন। সগৌরবে,
বিপুল সন্তানস্কেহে। স্থভাষ বাসন্তী দেবীকে প্রণাম করল। ডাকল
মা বলে।

'কই আমার সোনার চাঁদ ছেলে।' দেশবন্ধু কাছে এে দাঁড়ালেন। এই সেই চিত্তরঞ্জন ? ওটেনের ব্যাপারে যাঁকে পথম দেখেছিল, যাঁব কাছ থেকে এসেছিল পরানর্শ নিতে, সেই সহস্রর্রাম ব্যারিস্টার ? এক মাসের রোজগার যিনি এক দিনে এক বেলায় এক মৃষ্টিতে দিয়ে ফেলতে পারেন এ সেই দাতার রাজরাজেশ্বর ? এ তিনি কেমন হয়ে গিয়েছেন ! শর্মার সেই রকমই আছে বটে, সেই বিস্তৃত্বক্ষ বিশালবাহু দীর্ঘায়ত, কিন্তু এ তাঁর কী বেশ, দীনবেশ না রাজবেশ! স্বাঙ্গে শুদ্ধশুল খদর, স্বল্প ও স্থুল, কিন্তু তাকে দেখাছে মহাযোগী মহেশ্বরের নত। সন্দেহ কী, এই তো লোকগুরু লোকেশ, নিজের

দৃষ্টান্তের ঔজ্জল্যেই উন্মুখর। কিছুই বলতে হয় না মুখ ফুটে,
শুধু আমায় দেখ, আমায় দেখে এক পলকে বুঝে নাও আমি কী
চাই, কী আমার বক্তব্য! যিনি সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারেন তিনিই
বুঝি চেয়ে নিতে পারেন সবস্ব! 'আপনি না কৈলে কিছু বুঝান
না যায়!' নিজে সব খুইয়ে পথে ভেসে পড়তে পারলেই বুঝি
ভাসিয়ে নেওয়া যায় অক্তকে। 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি
সর্বনাশেব আশায়। আমি তারি লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে
জন ভাসায়।' শেষে সর্বনাশকই সর্বভাসকের পদ নেয়।

স্থভাষ দেখল এ শুধু নেতৃ:ছব সাজসজ্জা নয়, এ এক আধ্যাগ্নিক শক্তির বিভৃতি!

দেশবন্ধুও দেখলেন স্থভাষকে। যৌবনের শিখবে প্রথমোদিত পবিত্রদীপ্ত বিবস্থানকে। বাঙালি ছাত্রের যা বৃহত্তম স্বপ্প আই-সিএস তাই পেয়ে যে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে এসেছে, দেশেব সেবায় ছঃখে
দারিন্ত্রো ক্লেশে ক্চেচ্ছু কাঠিন্তে উংসগীকৃত হবে বলে। বৃহংব্রতধর
বিহ্যদবিদ্বান বিশ্বজ্বতা। দেশবন্ধু বৃঝলেন এ শুধ্ ক্ষণিক উত্তেজনার
রাগরঙ্গ নয়, এ এক গহনচর আধ্যাত্মিক তার প্রেরণা।

স্থভাষ চিনল তার নেতাকে। দেশবদ্ধুও ব্নলেন এতদিনে এল তাঁর সেনাপতি, তাঁর সমানামুরাগ বন্ধু।

ছজনে নিভূতে আলাপ করতে বসলেন।

আলাপান্তে লোকালোকনমস্কৃত নেতাকে আবার প্রণাম করল স্থভাষ। বললে, আমাকে আদেশ করুন।

শুরশোভন খদরে কী অপরপ দেখাচ্ছে সুভাষকে। চর্দিকে যেন দীপ্তিও নির্মলতা ছড়িয়ে দিছে। কী হবে রূপে কী হবে বিছায় যশে অর্থে প্রতিপত্তিছে যদি না অমান চরিত্র থাকে, যদি না থাকে প্রায়ের পবিত্রতা। ছই দিকেই সুভাষ জ্যোতির্ময়, শুরুগুণগরিষ্ঠ। দেশবন্ধু বললেন, 'জাতীয় বিছায়তনে তুমি অধ্যক্ষ হও

তথাস্ত। তার্পর ?

কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের ভার নাও।

তারপর ?

বস্তুদহন্যজ্ঞ সুরু করো।

পার্কে পার্কে বিদেশী বথ ভস্মী ৮০ হতে লাগল। মহাত্মা গান্ধি এসে গেছেন কলকাতায়, সঙ্গে মহম্মদ আলি। হনিশ পার্কের সভায় গান্ধি জনতার কাছে বস্ত্র ভিক্ষা করলেন, তখন অথদার বস্ত্র অর্থই বিদেশী বপ্তর। প্রথমে কেউ সাড়া দিল না কিন্তু যেই দেশবন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে আবেদন জানালেন, দেখতে দেখতে কাপড় জামা-চাদরের এক নিয়াট পাহাড় গড়ে উঠল। মহাত্মা স্বহস্তে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। শত শিখায় লেলিহান ধ্বনি উঠল—বল্দমাত্বম।

পরদিন্ট নিজের বাড়িতে বস্ত্রযজ্ঞের আয়োজন করলেন দেশবন্ধু। তার বাইরের উঠোনে, যেখানে আগে টেনিসকোট ছিল, বিদেশী কাপড় স্থাকিত হল। দাশ-সাহেবেব যত স্থাট কোট ছিল, মেয়েদের যত আচ্ছাদন, সমস্ত অগ্নয়ে স্বাহা হয়ে গেল। চিতাশয্যায় মৃথাগ্নি কবল স্বয়ং স্থভাষ, যে বিদেশী ডিগ্রিব সনদে আগুন ধবিয়ে দিয়েছে। হে বিভাবস্থ অগ্নি, হে অমল করালাক্ষ, আমাদের পরাধীনভার হুঃখ উন্মূলন করো, ভোমার শুচিশুজ্র আলোকে আমাদের স্বাধীনভা-লক্ষ্মী প্রতি।৮ত হোক।

বন্দেমাত্রম। উঠল আবাব সেই বৃহং জয়ধ্বনি। স্বর্গ হতেও গরীয়সী আমাদের মাতা জন্মভূমিকে বন্দনা কবি। অনেকশস্ত্রহস্তা সর্বদানবঘাতিনী শ্রীধরী মা আমাদের।

প্রত্যক্ষ আইন অমান্ত নর তবু গভর্নমেন্ট খেপে গেল। গ্রেপ্তার করল ফ্টান্সমোহন সে গুপুকে, ডাক্তার ফুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধাায়কে, পীর বাদশা মিঞাকে, যুক্ত প্রদেশের প্রভ্দয়ালকে, ডাক্তার মাবছল করিমকে। ওয়ালটাবে গ্রেপ্তার হল ফুমদ আলি আর সভক্ত আলি গ্রেপ্তার হল বোষাইয়ে। এদিকে চেমসকোর্ড সরেছে, তার জায়গায় লাটগিরি করতে এসেছে লর্ড রেডিং। এসেই মহাত্মাব সঙ্গে মিলেছে সাক্ষাৎকারে। আশাস দিয়েছে যতক্ষণ অসহযোগ আন্দোলন অহিংস থাকবে ততক্ষণ বড়লাট কংগ্রেসের গায়ে হাত তুলবে না। বেশ, তাই, স্বীকৃত হলেন মহাত্মা। কিন্তু, এ কী ? বড়লাট দেখাল মহত্মদ আলি কোথায় বক্তৃতা দিয়েছে যার প্রচ্ছন্ন সার কথাই হচ্ছে হিংসাত্মক বিজ্ঞোহ। মহাত্মা নীরবে পড়লেন বক্তৃতাটা। ই্যা, এমনি ধাবা অর্থ একটা করা যান বটে। মহাত্মা অপ্রসন্ন হলেন।

এ সম্বন্ধে কী কৰতে চাও ? জিজেস কৰল সৰ্ভ বেডিং।

মহাত্মা বললেন, আমি মহম্মদ আলিকে দিয়ে উলটো কথাটা বলিয়ে নিচ্ছি। সে জনতাকে হিংসাব পথ পবিহাব কবতে বলছে, সে হিংসায় স্বীকৃত নয়, এমনি ধবনের কথা।

মহাত্মাব এই ভঙ্গিটা অনেকেবই মনঃপূত হল না। এ তো প্রায় ক্ষমা চাওয়া, তঃথ প্রকাশ কবা, বক্তৃতা প্রত্যাহাব কবে নেওয়া। দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরু আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখলেন। কিন্তু গান্ধি টললেন না। অসহযোগ তো অহিংসই, স্কুতরাং যে অসহযোগী সে যদি বলে, হিংসার পথ আমাব পথ নয়, হিংসায় আমি বিশ্বাসী নই, তা হলে সেটা তাব পক্ষে অবমাননাকব হয় না।

মহম্মদ আলি মহাত্মার কথা রাখল। তুলে নিল বক্তৃতা। বিরতি দিল, জনতাকে হিংসায় প্ররোচনা দেবার মত তার কোনো অভিসন্ধি ছিল না।

় লর্ড রেডিং থুশি হল। মহম্মদ আলিব বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত অভিযোগ থারিজ করে দিল।

কিন্তু এখন হল কী ? সেবার ছাড়লেও এবার ছাড়ল না।

জুলাই মাসে করাচিতে খিলাফত কনফারেনে সভাপতির আসন থেকে মহম্মদ আলি খুব একটা ক্রুদ্ধ-তপ্ত বক্তৃতা দিল। সবসম্মত প্রস্তাব পাশ করাল, সরকারি চাকরিতে যে কেউ মুসলমান নিযুক্ত আছ, সৈথাবাহিনীতেই হোক বা পুলিশবাহিনীতেই হোক, চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এস। শুধু কেরানি উকিল নয়, পুলিশও সৈথা—এতটা যেন গভর্নমেণ্ট হজন করতে পারল না। জুলাইরের অপরাধে সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হল ছ ভাই। বিচাবে ছ বছর করে সঞান কারাদণ্ডের আদেশ হল।

গান্ধিজির কাছে সরকারি ধূর্ততা অসহ্য মনে হল। করাচি প্রস্তাবে এমন কী আছে যা অসহযোগের সাবসন্দর্ভ নয় ? অসহযোগের কথাটাই তে। সবকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা। তার মধ্যে পুলিশ আব দৈতা শব্দত্টো আলাদা উচ্চারণ কবে বললে মহাভারত কা এমন অশুদ্ধ হয়ে যায়।

করাচিতে পাশ-করা প্রস্থাবটা, যেটার উপর মালি-ভাইদেব দণ্ড, চিন্তুলনেবও বেশি কংগ্রেসনেতা দস্তথং কবলেন, সেটা দিকে-দিকে প্রকাশিত হল, মুখবিত হল, হাজার সভামক থেকে সেটা ঘোষিত ও গৃহীত হল, কিন্তু গভর্মমেন্ট এসব নির্বিষ পুনরুক্তিকে কোনো মূল। দিল না, উপেক্ষায় নির্বিষ হয়ে বইল। মনেকে ভেবেছিল স্বাক্ষরদাতা সব কয় নেতাকেই গ্রেপ্তাব করা হবে, এক ম্পরাধে এক শাস্তিই বিধেয়, কিন্তু লর্ড রেডিং ফিরেও তাকাল না, যেন ঐ প্রস্তাবটা, যে কাগজেব উপব লেখা তাব চেত্ত কম দামি।

रेष्ट रालरे विधि, यावात रेष्ट्र रालरे स्विर्ध।

দেশবাসার বিক্ষত মন্তরে সান্তনান একটু প্রলেপ বুলুতে চাইল গভর্নমেন্ট। ইংলণ্ডের যুবরাঞ্জে নিয়ে আদা যাক। সে উপলক্ষে অনেক আলো জ্বাবে, বাজি পুড়বে, অনেক ভোজ-পান গীত-মৃত্যের আয়োজন হবে, কিছু না হয় নীতিগর্ভ মোলায়েম কথা বলানো যাবে যুবরাজকে দিয়ে, তাতেই বিক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হবে আশা করি। ঘোষণা করা হল সতেরোই নভেম্বব যুবরাজ বোম্বাইয়ে পদাপণ করবে।

তখনো যুবরাজ। পরে অবশ্যি কি চুকাল রাজত করেছিল অষ্টম

এডওয়ার্ড হয়ে। শেষকালে মিসেস সিম্পসনের জ্বল্যে সিংহাসন ছেড়ে দেয়। পরিচিত হয় সামাস্থ্য ডিউক বলে। ডিউক অফ উইগুসর রূপে। তারই ছোট ভাই ষষ্ঠ জ্বর্জ নাম নিয়ে বসে রাজা হয়ে।

কিন্তু এখন শুধু যুবরাজ, প্রিন্স অফ ওয়েলস। বিস্তারী ব্রিটিশ শাসনের স্পর্ধিত প্রতীক।

ভারতবর্ষ একে মনোহত, তায় তার কাটা ঘায়ে আবার এই মুনেব ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া। কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ফতোয়া দিল, যুবরাজের আসার দিন, সতেরোই নভেম্বন, সারা দেশময় হরতাল পালন করে।।

দেশবন্ধু ডাকলেন স্থভাষকে। স্থভাষ শুধু প্রচারেই নেই, আছে স্থেছোসেবক সংগঠনে। তাকেই তো দেশবন্ধুব সবচেয়ে বেশি দরকার।

জিজেস করলেন, 'কেমন বুঝছ !'

'কী বলব!' বিনীত প্রশাস্ত মুখে সুভাষ বললে, 'কালকেই দেখতে পাবেন।'

'যারা স্টেশনে হঠাৎ এসে পড়বে তাদের কী হবে গু'

'কিছু ভাববেন না। শিশু নারী ও রুগ্নের জ্বস্থে গাড়ি থাকবে। যারা ছবল ও অসহায় তাদেরকে অযথা বিপন্ন হতে দেব না।'

এমন দৃশ্য আর দেখেনি কলকাতা। এমন ইটপাথর লোহা-লক্তড়ের মরুভূমি। শোনেনি এমন শাশানস্তর্কতার অট্টহাসি। কোথাও এতটুকু জোরজুলুম নেই। সবাই প্রাণের টানে পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতিবাদ। বিরতি আর নীরবতার প্রতিবাদ।

শুধু স্থভাষ শেয়ালদা ও হাওড়া দেটশনে ছুটোছুটি কবছে।
শিশু নারী আর রুগ্নদের পৌছে দেবার জন্তে গাড়ির ভদারক করতে।
সেব গাড়িতে প্ল্যাকার্ড লাগানো: 'অন স্থাশস্থাল সাভিস' বা
জাতির সেবায় নিয়োজিত।

এ চিত্রের পরিকিল্লক দেশবন্ধু, শিল্পী সুভাষ। এ এক বিশ্ব-বিমোহন চিত্র। যে দেখল সেই ধতা–ধতা করল। শুণু ইণ্রেজের সেইল না, তার চকুণে শুল মর্মেব শেলে হয়ে রইল।

সংকারি চাতুরি বোম্বাইয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে তুলেছিল কিন্তু কলকাতায় নিট্ট শান্তি, নিপুত মৌন। বোম্বাইয়েব দাঙ্গায় প্রায় পঞ্চাশ জন মারা পড়ল, আহতের সংখ্যা প্রায় আটগুণ। দাঙ্গায় লিপ্ত জনতার মধ্যে বুক দিয়ে পড়লেন গান্ধি, শোনালেন কত শান্তির ললিত বাণী, কত ধর্মকাবা, কিন্তু সমস্ত নিক্ষল হল। সংরাজিনী নাইছুর মর্মস্পশী আবেদনেও কেট সাড়া দিল না। জনতাব উচ্ছুছালতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গান্ধি পাঁচ দিন অনশন কবলেন, বললেন, নাকে স্বরাজের তুর্গন্ধ টের পাচ্ছি।

কিন্তু কলকাতার থবরে খুশি হলেন। কলকাতা শান্তির ছবি।
এর জন্মে কৃতিত্ব দাবি করবে স্থতাষের নেতৃত্বে গঠিত স্বচ্ছাসেবকবাহিনী আর তাব সঙ্গে খিলাফত কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা।
তা দাঙ্গাই হোক আর নিশ্ছিদ্র শান্তিই হোক এটা স্পাঠ প্রমাণিত
হল যুবরাজকে কেউ চায়না। ভারতবর্ষে তার আবির্ভাব শোকাবহ।

যুবরাজ, ফিরে যাও। সংগ্রাম, তুমি এস। সঙ্গে করে নিয়ে এস যাধানতাকে। এই অসমান ইংরেজরাজ সহা করল না। তারা তাদের তলোয়ারে নতুন শান চড়াল। বুটের ফিতে বাঁধল আবো গাঁট করে।

ফিরিকিনের কাগজ স্টেটসম্যান আর ইংলিশ্ন্যান কারার রোল তুলল। এ কী দৃশ্য দেখতে হল আমাদের! গোটা কলকা গা শহন কতগুলো কংগ্রেসী ভলানটিয়ার দখল কবে নিয়েছে আর স্বকার ভয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে বনবাসে। স্বকাবের এমন পদুতা, এমন অকর্মণাতা আর কখনো দেখিনি। কতগুলো ভলানটিয়ার, তারাই নিরন্ধণ প্রাধান্য পাবে ?

সক্ষে-সঙ্গেই গভর্নমেন্ট কাজে লেগে গেল। কংগ্রেস আব খিলাফত আফিসে পুলিশ হানা দিল, নিয়ে গেল কাগজপত্র, আব পর দিনই কংগ্রেস আর খিলাফতের অধীন যত স্প্রেজাসেবকবাহিনী ছিল সব বেআইনি বলে ঘোষণা বেরুল। আব সমস্ত সভাসমাবেশ ও শোভাষাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

স্থভাষের আনন্দ দেখেকে। সে ছাণে সংগ্রামেবস্তুগন্ধ টের পাচ্ছে।

দেশবন্ধু তথন সুরাট যাচ্ছেন এয়াকিং কমিটির সভায় যোগ দিতে। বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত দিনকতক চুপচাপ থাকো। দেখি মহাত্মা কী বলেন। আমার ভয় হচ্ছে শিগ্গিবই গোমাদের তিনজনকে ধরে নিয়ে যাবে, শাসমলকে স্থভাষকে আরু মজিববকে।

বীরেন শাসমল আর মজিবর রহমান যথাক্রমে কংগ্রেস ও খিলাফতের সেক্রেটারি বা সম্পাদক আর স্থভাষ পাবলিসিটি অফিসর বা প্রচারকর্তা।

## 'ধরলে তো বাঁচি।' স্থভাষ বললে হাসিমুখে।

ওয়ার্কিং কমিটির সভা সুরাটে না বসে বোস্বাইয়ে বসল।
সেখান থেকে দেশবন্ধু নির্দেশ নিয়ে এলেন প্রত্যেক প্রদেশ নির্দিষ্ট
পরিধির মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন চালাতে পারবে, কিন্তু এক
সর্তে, একমাত্র সর্তে যে, বাক্যে ও আচরণে পাকতে হবে অহিংস।
নির্বিষ ও নির্বিদ্ধে।

এদিকে ঘোষণা হল যুবরাজ চকিশে ডিসেম্বর কলকাতা আসছে। আবার অন্যাদিকে প্রতিঘোষণা বেরুল সেদিন কলকাতায় হরতাল, আবার হরতাল।

দেশবন্ধু ফিরে এলেন। তাঁকে বাংলা দেশের হ'টন অমাতা আন্দোলনের ডিকটেটর বা একনায়ক করা হল। ঠিক হল পাঁচজন করে ভলা কিয়ার একসঙ্গে শোভাযাত্রা করে খদর বেচতে বেরুবে ও তাদের থেকে একট দূরে বিচ্ছিন্ন ভাবে যাবে একজন কংগ্রেসী গুপুচর, যে কংগ্রেস অফিসে এসে খবর দেবে অগ্রগামীরা প্রেপ্তার হল কিনা। কাদি গ্রেপ্তার হয় ভবে পরের দলকে তৈরি করবে।

ঠিক হল এই ছ জনের মধাে ছ জন হবে বাঙালি হিন্দু, ছ জন মাড়োয়ারি আর ছ জন মুসলমান। হিন্দু দলের মাথা হবে হেমেন্দ্র-মাথ দাশগুপু, মাড়োয়ারি দলের পদ্মরাজ জৈন আর মুসলমান দলের ওয়াহেদ হোসেন। আর সর্বদলের প্রধানকর্তা সাহচন্দ্র।

তেসরা ডিসেম্বর থেকে সুরু হয়েছে শোভাযাত্রা। যাত্রীদের কাজ শুধু খদ্দর বেচা নয়, দোকানদাবদের মনে করিয়ে দেওয়া চব্বিশের হরতালের জন্যে তৈরি হোন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কই কেউ প্রেপ্তার হল না তো। স্থভাষ তাই মনমরা। দেশবন্ধুর কাছে এসে নালিশ করল, 'একটা পুলিশও দেখা গেলনা রাস্তায়।'

'ব্যস্ত হয়োনা, দেখা দেবে।' দে- ,শ্বু রসিক মানুষ, পরিহাস করলেন, 'এখন সবে লাঠিতে তেল মাখাচ্ছে।' আবার পরদিন বেরুল শোভাষাত্রা। প্রথম দিন ছিল পাঁচ দল, আজু বেরুল দশ দল। দশ দলে যাট জন।

'আজ কজন গ্রেপ্তার হল ?' জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধু। 'একজনও না।' স্থভাষ বললে বিষণ্ণসূথে।

'ভেবোনা।' দেশবন্ধু আশ্বস্ত করলেন: 'সময় হয়ে এল বলে।' পরদিনও একই হতাশা। আজও কাউকে গ্রেপ্তার করল না।

বাইরের ঘরে বসে আছেন দেশবন্ধু, ম্লানমুখে স্থভাষ এসে চুকল। পরিহাসমিন স্বরে দেশবন্ধু বললেন, 'এই যে আমাদের বিষয় ক্যাপটেন আসছেন। কী, খবর ভালো নয় ?'

'একেবারেই না, স্থার। পুলিশ আজও কিছু করল না।'
খবর এসে পৌছুল লাহোরে লাজপত রায়কে গ্রেপ্তার কবা হয়েছে।
দেশবন্ধ্ বাংলার তরুণদের আবার ডাক দিলেন। আমি এখন
উন্মুক্ত আক্রমণ চাই। তোমরা কি এগিয়ে আসবে না ? তোমাদের
বিন্দিনী মায়ের ডাকে সাড়া দেবে না ? মায়ের বন্ধনের ভার লাঘব
করবে না তোমরা ? এত বিরাট শহর কলকাতা, তার মধ্যে মার
মোটে পাঁচ হাজার সন্তান ?

দেশবন্ধুর ছেলে চিররঞ্জন, ডাক নাম ভোম্বল, এগিয়ে এল। বললে, 'বাবা, আমি যাব।'

'ত্মি, ত্মি যাবে ?' গৌরবে আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন দেশবন্ধু। 'হাা, আমি খদ্দর-ফিরির শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুব।' ৰললে চিররঞ্জন, 'দেখি আমাকে ধরে কিনা।'

'ঠিকই তো,' দেশবন্ধ্ বললেন তন্ময়ের মত, 'পরের ছেলেকে ডাকবার আগে নিজের ছেলেকেই পাঠানো উচিত। এবার পরের ছেলেকে ডাকতে আর আমার সঙ্গোচ থাকবে না। কণ্ঠস্বর অবাধ হতে পারবে।'

এ মাপনি করছেন কা ! চিরদিন স্থের কোলে লালিত প্রিয়তন পুত্রকে আপনি পাঠাচ্ছেন বিপদের মুখে ? এতদিন পুলিশ কিছু করেনি, আজ হয়তে করবে, ধরবে ভোম্বলকে। নিয়ে যাবে জেলে। কঠিন লাঞ্চনার মধ্যে।

'নেবেই তো, নিক না, ঠেকাব কী করে ?' অন্তদ্বিগ্ন মুখে হাসলেন দেশবন্ধ: 'নিজেব ছেলেকে বাবণ করে পরের ছেলেকে ঠেলে দিতে পারব না। আপনি আচরি জীব পরেরে শিখায়।'

'তবু—'

'তা ভোম্বলকে বলে দেখ না।'

চিররঞ্জনকে কে রোথে! সে কাঁধে তুলে নিয়েছে খদ্দরের বোঝা। দক্ষিণ কলকাতা থেকে যোগ্য ভলানটিয়াব বেছে দিয়েছে স্কুভাষ।

দেশবস্থু রাধুনে বাসুনকে ডেকে বললেন, 'ভাতের সঙ্গে কাকব মেশাতে সুক করে দাও।'

নানু তো স্তম্ভিক।

'ছদিন বাদেই তো জেলের ভাত খেতে হবে,' দেশবন্ধু স্বভাব-সরস কঠে বল্লেন, 'এখন খেকেই অভ্যেস করে রাখা ভালো।'

চিররঞ্জনের দল, কলেজ খ্রিট আর হাারিসন বােডের মােড়ে কিরি করতে গিয়েছিল। বিকেলবেলা দেশবন্ধ্র কাছে খবব এসে পৌছুল, মনােবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, ভাস্থল ও আবাে একুশঙ্কন স্বেচ্ছা-সেবক গ্রেপ্তার হয়েছে। 'বিষয় কাাপটেনের' দিবে উজ্জ্বল চােখে ভাকালেন দেশবন্ধ।

সুভাষ প্রসন্ধ মুখে বললে. 'এ চক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল।' বলেই কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল।

'কী করছ ?'

'কালকের দিনের লিস্টি তৈরি করছি।'

'কাল ? কাল ভোমার মা যাবেন।'

'মা ?'

'হাা, বাসম্ভী দেবী।'

সম্বের সত্যেন মিত্র এল। হাইকোটের প্রাাকটিস ছেড়ে দিয়ে

কংগ্রেসে ঢুকেছে। কংগ্রেসের একজিকিউটিভ 'কাউন্সিলে জাতীয় সেবা-বিভাগের ভার পেয়েছে। সঙ্গে হেমেন দাশগুপ্ত। কী ব্যাপার ? লালবাজারে ভোম্বলের জন্মে খাবার নিয়ে যাব।

বাসন্তী দেবী এগিয়ে এলেন। বললেন, 'শুধু ভোম্বলের জন্মে নয়, আমার আরো একুশটি ছেলে তার সঙ্গে আছে, তাদের স্বার জন্মে খাবার নিয়ে যান।'

রাত্রে পূলিশ সাজেন্টরা চিরবঞ্জনকে অবাধাতার ওজুহাতে প্রহার দিলে। কী করে কে জানে খবর বেরিয়ে এল বাইরে, আর রাষ্ট্র হয়ে গেল পুলিশি প্রহারের ফলে চিররঞ্জন মারা গেছে।

খবর পেয়ে নির্বিৎল হয়ে রইলেন দেশবন্ধ। তাব পাশে নিক্ষপ-শিখা বাসন্থী দেবী।

কিন্তু হেমপ্রভা মজুমদার চুপ কবে থাকতে রাজি হলেন না। তিনি ছুটলেন আলিপুর জেলে।

হাা, এক দিনেই বিচার সারা হয়ে গিয়েছে। অসহযোগী কংগ্রেসীদের বিচার করা তথন ভারি সোজা। তারা ব্রিটিশ-আদালত মানে না, বিচার-পদ্ধতিব সঙ্গেও তাদের অসহযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনেও তাদের হা-না কোনো বক্তব্য নেই। পুলিশেরও গায়রানি কমে গেল, শুধু ধরো আর একবার আদালতে দাড় করিয়েই ভেলে ঠেলে দাও।

চিররঞ্জনও তেমনি আলিপুর জেলে এসে উঠেছে।

হেমপ্রভা দেবী জেলফটকে এসে দাড়ালেন। বললেন, চির-রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

জেলর তাঁকে পাত্রাই দিতে চাইল না। এমন কোনো আইন নেই আপনি দেখা করতে পারেন।

আইনের কণে ছাড়ুন। আমি দেখা করবই করব। শুনুন, জেলের বাইরে হাজার হাজার মানুষ তীত্র আগ্রহে অপেকা করছে। যদি আমাকে দেখা করতে না দেন তারা ঠিক ধরে নেবে চিরুরঞ্জন মারা গেছে, তাহলে সারা কলকাতায় আগুন জলে উঠবে,সে আগুনে আপনারা সবাই পুড়ে মরবেন। বরং আমি দেখা করতে পারলেই সকলকে আশ্বস্ত করতে পারব, চিররঞ্জন ভালো আছে।

জেলকর্তৃপক্ষ কা ভেবে অন্তমতি দিল। হেমপ্রভাদেবী দেখাকরে এসে দেশবস্কুকে জানালেন কা নির্মনভাবে চিববঞ্জনকে ওরা মেরেছে। দেশবন্ধ স্থান হয়ে বইলেন। কিন্তু বাসন্থী দেবী স্থান থাক্তে

পাবলেন না। বললেন, 'কাল আমি যাব।'

পব দিন, ঘাটই ডিসেম্বন, স্বেচ্ছাসেলকবা হনী নিয়ে বেকলেন বাসন্তী দেবী। সঙ্গে দেশবন্ধুব বেশন উনিলা দেবী আর নারী-কর্মনন্দিরেব সম্পাদিক। সুনীতি দেবী। বার্তাবহক্ষপে স্বভাষেব বন্ধ, হেমন্ত সরকাব, কলেজেব চাক্বি জেডে দিয়ে চ্কেছে কংগ্রেমে।

ভানে ক্লেছেন বড়ক জাবেব দিকে। ইদ্দেশ্য খদার বিক্রি কব্বেন আব ঘোষণা কববেন, চবিবশৈ ডিসেম্বর হবঙ ল।

'আপনাবা কী কবছেন জিডেসে কবতে পারি ৮' পুলিশ সার্কেন্ট পথরোধ করে দ'ড়াল।

'খদ্দৰ বিক্ৰি কৰ্ছি আৰু স্বাইকে বল্ছি চৰ্কিশে ডিসেম্বৰ ফেন হুৱহাল পালন কৰে।' বল্লেন ব'সন্থা দেবী।

'আপনি দয়া করে একবাৰ থানায় যাবেন গ'

'কেন ফাবনা গ নিশ্চয়ই ফাব।'

থানায় এলে সার্জেণ্ট বললে, 'মাপন্দেব গ্রেপ্তার কবা হল।' 'থুব ভালো কথা।'

হেমন্ত বার্তাবহেব ভূমিকাম দূবে দূবে থাকতে পাবল ন।। সেও মানামী হয়ে গেল।

তাই বলে খবব ছ, টুয়ে পড়তে দেরি হল না। রাগে ছুঃখে বিক্লুর হয়ে উঠল কলকাতা। ছেলে-বুড়ো হিন্দু-মুসলমান দল দলে ভিড় করতে লাগল থানায়। আমাকে ধবো. আমাকে জেলে নিয়ে যাও। আনিও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক। আমিও উচ্চস্বরে ঘোষণা করছি, হরতাল, হরতাল, সকলে চব্বিশে ডিয়েম্বর হরতাল পালন করুন।

কোথা থেকে যেন এক ভাগবতী শক্তির স্পর্শ লাগল, চকিতে মরা প্রাণ বিহ্যুৎস্পন্দিত হয়ে উঠল। শুষ্ককাষ্ঠে জাগল নবমঞ্জবী।

সেদিন সন্ধ্যায় গভর্নরের বাড়ির ডিনারে স্থরেন মল্লিক উপস্থিত ছিলেন, খবর এসে পৌছুল বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হয়েছেন। রাজনীতিতে উদাবপন্থী, গভর্নমেণ্টের অনুরাগী হলেও এতটা যেন সহা হল
না, প্রতিবাদে ভোজসভা ত্যাগ কবে বেরিয়ে গেলেন স্থবেন মল্লিক।

কয়েদির গাড়িতে করে বাসন্থী দেবীকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাবে, পুলিশ কনস্টেবলরা বললে, আমরা আজই চাকরি ছেড়ে দেব। গভর্নমেন্ট তক্ষুনি কনস্টেবলদের মাইনে বাড়িয়ে দিলে।

সেই তো ব্রিটিশ চাতুরী। শাসিত দেশকে দারিদ্রো নিমজ্জিত কবে রাখো। দেশকে ত্ঃসহ ত্রবস্থায় না রাখলে অত অল্প মাইনেয় সৈক্ষ পাবে কী কবে, পুলিশ পাবে কী করে ! দেশ যদি সচ্ছল থাকে তবে সামান্ত মাইনেয় ওবা ওসব কাজে বাজি হবে কেন গ নিদারুণ দরিদ্র বলেই না হবে। তাই শাসন করবার জক্যে স্থবিধেমত লোক পাবার উদ্দেশ্যেই দেশকে শোষণ করা, শুষে-শুষে নিঃসাব করে দেওয়া, যাতে অনায়াসেই ইংরেজের স্বার্থে দাসতকে দীর্ঘস্থাই করা সম্ভব হয়।

ব্যারিস্টার বিজয় চাটুক্তে, বি-সি চাটোর্জি, সম্পর্কে বাসন্তী দেববৈ ভাই। কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল লালবাজার। জানিনে বাসন্তী দেবীকে ছাড়িয়ে আনতে চাইল। ভোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে ? বাসন্থী দেবী জামিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিলেন। জেলে নিয়ে চলেছে, জেলে যাব।

বিজয় সটান বাংলার লাট লর্ড রোনালডসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। বাসস্তী দেবী ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্তির জন্মে প্রার্থনা জানাল। রোনালডসে ভেবে-চিস্তে বললে, আচ্ছা, তাই হবে। আনন্দ-উজ্জ্বল মুঁথে বিজয় চিত্তরঞ্জনকে বললে, 'যাক, ভাবনা নেই, সব ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'কিসের ব্যবস্থা গু

'গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছি। কথা দিয়েছে বাসস্থাকে ছেডে দেবে।'

চিত্তরঞ্জন একমুহূর্ত হতবাক হয়ে রইলেন। প্রমুহূর্তেই গর্জে উঠলেন: 'কে তোমাকে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে বলেছে ণু'

'কে আবার বলবে!' বিজয় পাংশু হয়ে গেল: 'আমি নিজেব দায়িত্বে গিয়েছি।'

'বাসন্তীৰ জন্মে মুক্তি চাইতে ? ছি ছি ছি,' আহত সাৰে চিত্তৰগুন আবার গৰ্জন করলেন: 'তুমি আমার সমস্ত রণকৌশল মাটি কৰে দিলে ক্রিকাৰ ছিল তোমাৰ স্কারি করবাৰ !'

'বাসন্তা আমার বোন।' বিজয় বললে গ্রন্থীর মুখে, 'সে জেলে যাবে এ অপমান আমার কাছে অসহা।'

'অপমান ় চিওবজন ভ্মকে উচলেন . 'দেশের জন্মে তোমাব বোন জেলে যাবে সেট। তোমার অপমান !'

বিজয় চুপ কৰে রইল।

'কিন্তু বাসন্তী যদি ভোমাব বোন ন। হয়ে আৰ কাল বোন হত তা হলে সেটা অপমান মনে হত না, কী বলে।, তাই না গু

মাঝরাতে জেলর বাস্থা দেবীকে বললেন, 'আপ্নারা খালাস। বাড়িচলে যান।'

'সে কা, বাজি যাব কী!' বাসন্তী দেবী বিমর্ষ হয়ে গেলেন: 'বাজি যাবাব জন্মে জেলে এসেছি নাকি ? না, না, আমর। কেউ বাজি যাব না, এখানেই থাকব।'

জেলর সমন্ত্রমে বললে, 'খালাস হবার পব আসামীকে 'ছলে রাখবার নিয়ম নেই। স্থৃতরাং জেলে আর আপনাদের স্থান হতে পারে না।' অগত্যা বাড়ি ফিরে আসতে হল হতাশ হয়ে।

না, হতাশ হবার কিছু নেই। পর দিন বাসস্তী দেবী আবার খদ্দর ফিরি করতে বেরুলেন।

সেদিন আর তাঁকে ধরল না। তার মানে ধরতে সাহস পেল না।
কী করে সাহস পাবে ! ত্রিপথগা গঙ্গা জনজলতরঙ্গে উত্তাল
হয়ে উঠেছে। কলকাতার হুই জাদরেল জেলখানা ভলানটিয়ারে
ভরে উঠেছে। কত ধরবে, কত পুরবে ! কয়েদি ক্যাম্প খুলেছে,
ভাও উপচে গেল। প্রমাদ গুনল গভর্নমেন্ট।

কত ধরবে, কত পুরবে! শীতের হাওয়ায় লেগেছে বাসস্থী স্পর্শ।
মহারাজ প্রছোত ঠাকুবের মারফত রোনালডসে চিত্তরঞ্জনকৈ
সাক্ষাংকারের জন্মে আমন্ত্রণ করে পাঠাল। চিকিশে ডিসেম্বর যুবশৃজ্জ কলকাতায় পৌছুচ্ছে, সাবা শহব শ্রীহীন বেশবাসে তার সামনে এসে দাড়াবে, সেটা তো মুখে কালি মাখার সমান। আলোয়-বাজিতে উজ্জ্জল-মুখর না হলে লাটসাহেবকে দেশের লোক কী বলবে!

চিত্তরঞ্জন গেলেন দেখা করতে কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহার করতে রাজি হলেন না।

ফল की इन ?

দশুট ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হলেন। সংক্র সক্রে তাঁর সেনাপতি, তাঁর দক্ষিণহস্ত, স্ভাষকেও পুলিশে ধরল। ধরল বারেন শাসমলকে, আকরাম থাঁকে, আবুল কালাম সাজাদকে, পদ্মরাজকে।

চিত্তরঞ্জন আগেই বুঝেছিলেন তার বাইরে থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তার অবর্তনানে কে এই আন্দোলনের নিয়ামক হবে, কে বা সম্পাদক ? তিনি নির্দেশনামা জারি করলেন। শ্যামস্থলর চক্রবর্তী নিয়ামক আর সাতকভিপতি রায় সম্পাদক। এখন থেকে সংগ্রামের চালক-নায়ক তারা। তারা গেলে তাদের জায়গায় আবার হজন।

হাওয়ায়-হাওয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল, দাশ-সাহেবকে ধরেছে।
জনতা জমে গিয়েছে গেটের সামনে, রাস্তায়, এমন কি অঙ্গনের

মধ্যে। স্বাই তাদের মনোরঞ্জনকে দেখবার জন্মে উৎস্কুক, সর্বত্যাগশুল্র সন্ধ্যাসীকে। পুলিশের গাড়িতে ওঠবার আগে চিত্তরঞ্জন জনতার
দিকে তাকালেন, তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'জীবনে স্বাধীনতার
মত মহত্তম আর কী আছে ? আমাদের উদ্দেশ্য যখন মহত্তম তখন
সিদ্ধি হবেই, এ গ্রুবতম সত্যা। যে আগুন জ্বলেছে তার নির্বাপন
নেই। ফল শুরু ঈশ্বরের হাতে। তোমরা তোমাদের সমস্ত কর্মে
অহিংস হও, সাফল্য অনিবার্য। যদি ছংখে কপ্তে নির্যাতনভোগে
স্বীকৃত থাকো, কে তোমাদের প্রাপ্য ধন থেকে বঞ্চিত করে ?'

পুলিশের গাড়িতে উঠছেন, দিকে-দিকে শাঁখ বেজে উঠল, উঠল স্কুপানি। আব জনসমুদ্র ভুলল বণহুছাব: বলেমা তবম।

## তিন

দিনের কাজ সেরে স্থভাষ বাড়ি ফিরে শুনল পুলিশ তার থােজ করে। গেছে।

'আপনারা আমাকে খুঁজছেন ?' লালবাজারে ফোন কবল সুভাষ।
'হাা, মাপনি এখন কোথায়!' পুলিশ কমিশনাব জিজেদ করল।
'বাড়িতে। কি, এরেদ্ট করবেন ? আস্ন। আমি হৈরি।' স্থিভিধী
স্থভাষ বললে নিক্ষপ কণ্ঠে।

পুলিশ এসে স্বভাষকে গ্রেগুার করে নিয়ে গেল।
'কোথায় নিয়ে যাবেন ?' জিজ্ঞেস করল স্বভাষ।
'আপাতত প্রেসিডেন্সি জেলে।' পুলিশের ক'ণ বললে গবিতের
মত।

'সেখানে দেশবন্ধু আছেন ?'

'আছে।'

'আর হেমন্তও আছে ?'

'কে হেমন্ত ?'

'হেমস্ত সরকার। ্রোফেসর ছিল, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

'আছে।' পুলিশের কর্তা নললে সংক্ষেপে।

'তবে আর কী!' আনন্দিত মুখ করল স্কভাষ।

জেলে সুভাষ দেশবন্ধুব বাবুটি হল আর হেমন্ত হল খিদমতগার।

একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর স্থার আবত্বর রহিম চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এসে বললে, 'দাস, তুমি ভারি দামি কয়েদি। একজন আই-সি-এস ভোমার বাবুচি, আর একজন প্রোফেসর ভোমার চাকর।'

'যেহেতু আমি খুব দামি কয়েদি।' চিত্তরগুন বললেন গম্ভীরস্বরে।

সেই কবে দশুই ডিসেম্বর স্থভাষকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু তার বিচার হতে হতে সাতৃই কেব্রুয়ানি। যদিও পুলিশের এটা জানা যে আসামী মামলা লড়বে না—লড়বে না কী, হা-না কিছুই বলবে না, বিচাবে কোনোট অংশ নে ব না। তবু যত দ্ব পানো ঝুলিয়ে রাখো। দশু দিলেই তা শেষ হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে আবাব গোলমাল পাকাবে। তাই যত পারো দীর্ঘ করে। হাজতবাস।

স্থভাষ কাঠগড়ায় মৌনাবলম্বন কবে বইল। দোষী না নির্দোষ, টু শব্দও করল না। জেবা কবল না, সাফাই দিল না। বিটিশ আদালভকে মানি না। গায়েব জোবে পবেব দেশেব দলিভ বুকেব উপব সিংহাসন চাপিয়ে বসেছে শাসক হয়ে, তাব নীভিই বা কী, ভায়েই বা কোণায় ?

মানজিত্রত সুইনহেন স্থাষকে লক্ষ্য করে বললে, 'ম্প্রাযভাবে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করবাব অপবাধে ভােমাব ছমাস বিনাশ্রম কাবাদণ্ডেব আদেশ হল।'

'মোটে ছমাদ ?' স্থভাষ খেন হতাশেব স্থাবে বললে।

বক্রোক্তিব মতন লাগল স্তইনহোব কানে। সে ক্রবর্ত উপস্থিত সার্কেন্টকে বললে, 'ডক থেকে একে না নিয়ে নিয়ে যাও

স্থভাষ এ কথাই বলতে চেয়েছিল, দে'শব জন্য ঐঠু- ক্লেশ কা, আনো কত কঠোব ছুঃখসহনে সে প্রস্তুত।

দেশবন্ধ্বও ছ্মাস।

অথচ যেদিন তাকে কোটে, বাস্কশাল কোনে আসামী কবে আনা হল, সেদিন কী প্রচণ্ড ভিড়! ম্যাজিট্রেটকে কে দেখে, সবাই দেখছে আসামীকে। এ এক সদুত আসামী! क আসামীকে তিনি কাঠগড়ার কলঙ্ক থেকে খালাস কবে এনেছেন, আজ তিনি নিজেই কাঠগড়ায়। আর কলঙ্ক কোথেয় গ দেশমাতাব ভুক্তির জত্যে তিনি আজ জেলে যাচ্ছেন, সেটা তে। তাব পবিত্রতম গৌরব, প্রদীপ্ততম সম্মান।

জনতার আয়তন দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ভড়কে গেল। মামলা বিশে জানুয়ারি পর্যস্ত মূলত্বি রাখল। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিল জেলে বিচার হবে যেহেতু খোলা আদালতে উচ্ছুখল জনসমাবেশ বিপক্ষনক।

বিশে জান্বয়ারি জেলের বিচারকক্ষে দেশবন্ধু এসে দেখলেন ম্যাজিস্টেট ছাড়া আর কেউ নেই। বাইরের মানুষ তো কেউ নেইই, প্রেস-রিপোর্টার নেই, এমন কি উকিল পর্যন্ত নেই। আসামী বিচারে অংশ নেবে না বলে তার পক্ষে উকিল উপস্থিত থাকতে পারবে না এমন কী কথা! আসামী যদি নীরব থাকতে পারে, তার উকিলও নীরব থাকবে। বিচারপদ্ধতিটা তাদের পর্যবেক্ষণ করতে দোষ কী!

অনেক ধন্তাধন্তির পর ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে ঢুকতে দেওয়া হল।

সেদিন শুধু চার্জ রচিও হল, দিন পড়ল সাতৃই ফেব্রুয়াবি।

মাঝখানে জ্বর হল চিত্তরজ্ঞানেব। একে তো জেলেব খাওয়া, লোহার থালায় কবে লাল নোটা চালের ভাত, আর কালো কলাইয়ের ডাল, তার উপরে ইনফুয়েঞ্জা, চিত্তরগুন তুর্বল ও শীর্ণ হয়ে গেলেন। সাতুই ফেব্রুয়াবি খোলা আদালতে তারও বিচার হল।

প্রথম থেকেই চিত্তবঞ্জন চুপ। যেদিন চার্জ তৈবি হয় সেদিনও ম্যাজিস্ট্রেট তাকে জিজ্জেদ করেছিল: দোষী, না, নির্দোষ গ

চিত্তরঞ্জন চুপ।

আৰুও ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করল: সাক্ষীকে জেবা কব্বেন ?

চিত্তরঞ্জন চুপ।

কোনো সাফাই সাক্ষা দেবেন ?

চিত্তরঞ্জন চুপ।

এবার বলুন আপনার কী বক্তব্য ? দেবেন কোনো বিরুতি ? ম্যাজিস্টেট ভুক্ক কুঁচকোলো।

মূখ খুললেন না চিত্তরঞ্জন। আর্গুনেন্ট করবেন ? মুখ ফিরিয়ে রইকেন চিত্তরঞ্জন।

ম্যাজিষ্টেট, সেই সুইনহো, আবার রায় দিল। আপনি চার্জ অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আপনার ছ মাস সঞ্জম কারা-ভোগের আদেশ হল।

এবারও চিত্তরঞ্জন চুপ।

আদালত-ভতি লোকের চোথ আর্দ্র হয়ে এল। কিন্তু দেশবন্ধ্ এতটুকু স্থালিড হলেন না। স্বর্ণমেরুর মত বিশাল ছন্দে দাঁড়িরে রইলেন।

'এখন কোথায় যাব ;' শুধু জিজ্ঞেদ করলেন সার্কেণ্টকে।

'আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে।'

'মুভাষ কোথায় ?'

**"(**用थ17 \* '

'চিরবঞ্জন কোথায় পূ

'.ৰও সেখাৰে ?'

ভূপ্তির হাসি সাক্ষেণ দেশবরু। চল্পানিষে চল্না কানাই-সালেব কাঁসির শায়গাটা দেখে আসি।

জেলে প্রথম যথন দেখা কবতে এলেন, বাসন্তী দেবীকে গরাদেব বাইরে দাড়িয়ে স্বামীন সাঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হল। দেশবন্ধ্ বললেন, এরকম ভাবে দেখা কবতে হলে সাক্ষাংকারের মনুমতি চেয়ে দবকাব নেই।

আর গেলেন না বাসস্থী দেবী।

পবে জেলকর্তাদের কী স্থুনতি হল, বাসস্তী দেবীকে জানালেন জেলের অফিস-ঘরে বসে সাফাৎকার হতে পারে।

নেদিন তাই হচ্ছে। হঠাৎ মাতব্বর পুলিশ-অফিসর বাসন্থী দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কথা একটু জোবে-জোরে বলুন য তে আমরা শুনতে পাই।'

'এ की অভায় कथा!' वामछी एमवी यनतम छेठरनन।

দেশবন্ধু বললেন, 'এর চেয়ে একেবারে দেখা কবতে না আসাই ভালো। তুমি আর এসো না।'

এমনি করেই ওরা ওদেব রাজ্য রাখবে ! সুর্য আব নিজে কবে মেরেছে, বাতাস আর বালি তাতিয়েই মেরেছে। কে না জানে সুর্যেব চেয়ে বালির তাত বেশি।)

জ্বের পর দেশবন্ধুব শরীর তুর্বল, অফিস-ঘরে এসে দেখা দিতে হলে সেল থেকে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়, সেটাও প্রাণে বাজে ব'সন্তী দেবীর। বললেন, 'যদি সেলে গিয়ে দেখা করতে দেয় তবেই যাব, নইলে ওঁকে ইাটিয়ে এনে কন্ত দিতে পাবব না।'

গভর্নরের কানে উঠল ব্যেধহয় কথাটা। বাসস্থী দেবীকে সেন্দে গিয়ে দেখা করবাব অমুমতি দিল। তাব সঙ্গে আবে। একট বদাক্ত। দেখিয়ে বললে, ইচ্ছে কবলে মিস্টার দাসেব খাবার বাড়ি খেকে নিয়ে যাওয়া চলবে।

ি দেশবন্ধু রাজি হলেন না। নিজে একা বাড়ি থেকে খাবাব আনিয়ে খাবেন এ অসম্ভব। 'তবে', হাসিমুখে বললেন বাসন্থী দেশকে 'তবে এদেব সকলেব জন্মে আনতে পারো, সকলে মিলে খেতে পাবি একসঙ্গে।'

সকল বলতে সুভাষ, হেমন্ত, হেমেন্দ্র, কিরণশঙ্কর, সুকুমার, বীরেন্দ্র আর ভোম্বল।

বাসন্তী দেবী সানন্দে রাজি হলেন। তাই আনব।

মাতব্বর জেলর আপত্তি করল। সকলের জন্মে আনা চলবে না । শুধু মিস্টার দাসের জন্মেই বিশেষ অনুমতি আছে।

'তাহলে দরকার নেই। উনি একা একা খাবেন না কখনো।' কদিন পরে এই ভেদনীতিটা শিথিল হল। বাসন্থী দেবী সবার জন্মেই খাবার আনতে লাগলেন।

আনন্দ করে খাচ্ছেন বটে সকলে কিন্তু এব আগে একট। বিরাট কাগু ঘটে গেছে যেটা দেশবন্ধুর কাছে এক বিরাট আশাভঙ্গের বেদনা ছাড়া কিছু ৰয়। শুধু দেশবন্ধুর কাছে নয়, স্থভাষেরও কাছে।

চবিশে ডিদেম্বর যুবরাজ আসতে, তার সপ্তাহখানেক আগে বড় লাট লাড রেডিং কলকা হায় এসে পৌছল। উদ্দেশ্য কংগ্রেসেন সঙ্গে একটা মিটমাট কৰা যায় কিনা যাতে চবিশে। সেম্বরটা অ-হরতালে কাটে।

কার সঙ্গে কথা বলবে ? যাব সঙ্গে কথা বলবে সে জননারক ভো তার সেনাপতি-শহ তোমাদের কারাগাবে বন্দী।

স্মার ব্রিটিশেব যে-বিচাবে ভিনি বন্দী ভাব বহরটাও একবাব বিচাব করো।

তিনটে কংগ্রেসা ইস্তাহারে সহস্তে দন্তখং ক্রেছেন, চিত্তরঞ্জনেব বিৰুদ্ধে এই ছিল অভিযোগ। স্বকাৰ হস্তলিপি-বিশাবদুকে নিয়ে এসেছে, সে দস্তথং প্রাক্ষা করে হলফ নিয়ে সাক্ষা দিল, হা: ইস্তাহাবের সই চিত্তবঞ্চনের নিজেব হাতেব। অথচ চিত্তবঞ্চন নিভেব হাতে কোনো ইস্কানই সই করেননি। ধতা বিশাবদ, ধতা ভাব এক্সপার্ট ওপিনিয়ন, তার বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত। বিচাবে কোনো অ শ নেবেন না বা আত্মপক্ষসমর্থনে কোনো সভয়াল করবেন না কংগ্রেসের এই নীতি বলে চিত্তরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে রইলেন ৷ কি ন্তু বিচার সাবা হয়ে যাবাব পর, তিনি আদালতে দাভিরেই **ঘোষ**ণ, া**রলে**ন, এ বিচার আছিও এক প্রহসন। আনাকে যে গ্রেপ্তার করল ভাব ওয়াবেণ্ট ছিল না আর যে দস্তথতের 'ভত্তিতে আমি অপবাধী প্রমাণিত হলাম সে দস্তখত আমাৰ নয়। কাজে কাজেই বোঝা যাচ্ছে সৰকাৰ যদি ইচ্ছে ৰূরে তা হলে তলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়ে যে কোনো ব্যক্তিকে সে জেলে পাঠাতে পারে, কোলাতে পারে ফাঁসি-কাঠে। আইন মার মানালত শুধু একটা ধৌকা, বেঁকার টাটি। সংকারই অন্ধ, অবিবেকী।

'ওখানটায কানাইলালের কাঁসি হযেছিল না ং' চিত্তবঞ্জনের

সেল থেকে দেখা যায় জায়গাটা। কখনো-কখনো উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। দেখেন স্থভাব কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চিত্তরঞ্জনের চোখে জ্বল কিন্তু স্থভাষের চোখে জ্বালা।

পাথরে ঘুন ধরেনা। স্থভাষের সঙ্কল্পেও এতটুকু চিড় নেই। লর্ড রেডিং কী করল ?

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে দৃত করে পাঠাল চিত্তরঞ্জনের কাছে। মীমাংসার সর্ত কী ?

কং গ্রেস তার আইন-অমান্ত আন্দোলন তুলে নেবে আর চবিশে ডিসেম্বর কলকাতায় হরতাল হবে না এবং তাব বিনিময়ে কংগ্রেস ভলানটিয়র বেআইনি বলে যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল তা প্রত্যাহাত হবে আর তার ভিত্তিতে হাজার-হাজার যারা জেলে গেছে সব ছাড়া পাবে।

'শুধু এইটুকু ?' স্থভাষ রুখে উঠল।

না, আরো আছে। আর সেইটেই দামি। শিগগিরই গভর্নমেণ্ট এক রাউগুটেবল কনফারেন্স বসাবে যাতে থাকবে সরকারের আর কংগ্রেসের বাছাই-করা প্রতিনিধি, তাঁরা একত্র বলে ভারতের ভবিলুৎ সংবিধান নির্ণয় করতেন।

'শুধু এইটুকু?' স্থভাষ আবার ফুঁসে উচল: 'শুধু এইটুকুর বিনিময়ে আমরা আমাদের রণোভম পশু করে দেব ?'

'আমার তো মনে হয় এইটুকু অনেকখানি।' দেশবদ্ধ প্রশান্ত-স্বরে বললেন, 'মহাত্মাজী দেশবাসীকে আখাস দিয়েছিলেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। আর কদিন পরেই সেই এক বছর শেব হয়ে যাবে। সহাত্মার সেই কথার সম্মান কী করে রাখা যাবে ? যদি একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ভলানটিয়ার আমরা জ্বেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি তা হলে দেশবাসীর কাছে কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদা আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠা পাবে।'

'কিন্তু ঐ রাউগুটেবল কনফারেন্স ?'

'সেটায় কাজ হুতেও পারে নাও হতে পারে। যদি কনফারেন্সে বেশ বেশি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের আন্দোলন তো আছেই।'

'হাঁ।, আমি আন্দোলন বৃঝি, আপোস বৃঝিনা। সভা করে স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাসা নই।'

'কিন্তু এ সভায়ও যদি আমরা নিক্ষল হর্দ, তবে আমরা ব্রিটিশ ভণ্ডামি প্রমাণিত করে দেশবাসাকে আরো উদ্ধুদ্ধ করতে পারব। স্থৃতরাং', দেশবন্ধ বললেন, 'বেডিংএর প্রস্তাবে রাজি হওয়াই সমীচীন হবে।'

দেশবন্ধুর যুক্তির মধ্যে শক্তি আছে বুদ্ধি আছে। স্থভাব সম্মত হল। আবুল কালাম আজাদ্ভ সমর্থন করলে।

এখন তবে সবরমতিতে মহাত্মাকে জানানো হোক তার করে।

ম্বাঝার কাছে দীর্ন ভার গেল। দয়া করে সম্মতি দিন। এমন স্মুবর্ণস্থযোগ আর আস্থেব না।

মহাত্মাজি পালটা তাব করে জানালেন, ঐ সঙ্গে তুই আলি-ভাই আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদেরও ছেড়ে দেওয়া হোক। শুধু আইন-অমাঞকারী ভলানটিয়ারদের ছাড়িয়ে এনে কী হবে ?

গান্ধির প্রস্তাবে লর্ড রেডিং সম্মত হল না। সে বললে, আলি-ভাইদের অপরাধ অক্য জাতের, তার। তাদের নির্দিষ্ট দিনেই ছাড়া পাবে, তবে এ পর্যন্ত বলতে পারি তাদেরকে অক্য আইনে আওতায় এনে আটক বাখা হবে না। তাদের চেলাচামুগুদের সম্পর্কেও সেই কথা।

গান্ধি আরো বললেন, কনফারেন্স কবে হবে ও কারা কারা বসবে গোল হয়ে তাও জেনে নাও।

দে সম্বন্ধে একটা আভাসও দেওয়া হল তাঁকে। তবু তিনি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হবার আশায় বেশি সময় নিয়ে ফেললেন। লো:া গ্রম থাকতে থাকতে হাতুড়ির ঘা মারতে পার্লেন না।

তারপর তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু তাঁর, সম্মতি যখন এসে পৌছুল তখন লর্ড রেডিং কলকাতা ত্যাগ করে দিল্লি চলে গিয়েছে আর যুবরাজ এসে দাড়িয়েছে হরতালের মুখোমুখি।

রৌদ্রময়ী অমানিশা কী স্থন্দর ! কী স্থন্দর শ্বশানায়িত শৃষ্ঠাতা !
হরতালের সাফল্যে খুশি হলেন দেশবন্ধু। কিন্তু মহাত্মার
গড়িমসির জয়ে একটা অপূর্ব সুযোগ নষ্ট হল এই অমুভবে কাতর
হয়ে রইলেন।

তার অমুপস্থিতি সংস্থেও ভলনটিয়ররা তার গঠনশক্তির মান রেখেছে এই ভেবে স্থভাষও কিঞ্চিং উংফ্ল্ল কিন্তু দেশবন্ধুর বিমর্ধতা তাকেও স্পর্শ করল। মহাছাজি ভূল কবেছেন, নিদারুণ ভূল করেছেন, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরই সেই এক ধারণা। কখনো কখনো দেরি করাও ভুল করা।

কিন্তু, না, যা যাবাব তা গিয়েছে। হারানো খেই আবার খুঁজে নিতে হবে। কিছুতেই অবসন্ন হওয়া নয়।

উনিশশো একুশের কংগ্রেস আমেদাবাদে, আর এবাবেব সভাপতি দেশবন্ধ। কিন্তু তিনি যখন জেলে তখন তাঁর স্থলে আর কাউকে অভিষিক্ত করতে হয়। হাকিম আজমল খান সেই পদে নির্বাচিত হলেন।

দেশবন্ধ্ব ভাষণ— অর্ধসমাপ্ত ভাষণ— সরোজিনী নাইছু পডলে।
সে ভাষণ ভাবে কী মহৎ, যুক্তিতে কী বাস্তবদৃঢ়, তা বোঝা গেল
সরোজিনী নাইছুর মধুব কণ্ঠস্বরে, প্রদীপ্ত উচ্চারণে। ভাবে গভীব
অর্থে স্পষ্ট আবেদনে তীক্ষ্ণ—এ হলেই তো ভাষণ হৃদয়কে জাগায়,
বুদ্ধিকে জাগায়, তুই হাতকে কর্মে ইদ্দীপ্ত করে ভোলে।

সরোজিনী নাইছুর কঠে সোনালি আলোন ঝরনা ছড়িয়ে পড়ল। 'আগেই অতিথি নয়, আগে গৃহ। গৃহই তৈরি নেই, অতিথিকে অভার্থনা করব কে,থায় ? আগে ভারতীয় সংস্কৃতি আবিষ্কার করো, পরে পাশ্চান্ত্য সংস্কৃতি পরিপাক করা যাবে।'

তারপরে .

'গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া য়াক্টেব সঙ্গে যে সহযোগিতা কবব, তাতে কোথাও বলা আছে বে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড তাব সামাজ্যের সমান অংশীদাব বলে স্বীকাব কববে ? দেবে আমাদেব সমান সম্মানেব অধিকাব ? আমি ইংলণ্ডেব সঙ্গে সহযোগিতা করতে পাবি শুধু একটিমাত্র সর্ভে। সেই সর্ভ আব কিছু নয়, একটি মাত্র স্বীকৃতি, ইংলণ্ডেব স্বীকৃতি। ইংলণ্ড স্বীকাব ককক, ভাবতবর্ষের আছে স্বাধীন হবাব অধিকাব, তাব জন্মাজিত স্বত্ব। আমবা আমাদেব কাত্রকর্ম চালাব, আমাদেব ব্যক্তিহকে বিকশিত কবব, আমাদেব ভাগ্য-বিধাতাও আমবা। শুধু এইটুকু স্বীকৃতিতেই আমি সহযোগী। নচেং নয়। যতদিন আমুবিকতাব স্থুবে এই স্বীকৃতি না উচ্চাবিত হবে তঙ্গিন আমাব কাছে শান্তিব কথা বোলো না, আপোসেব কথা, বালো না। তওদিন আমাব সংগ্রামে ক্ষান্তি, নই, নির্ভি নেই।'

এ বুঝি স্ভাষেবও মমক্থা।

হামেদাবাদ কংগ্রেসে সমন্ত দেশকৈ ব্রক্তিগত ও সমষ্টিগত আহন-অমান্ত আন্দোলনে অহ্বান কৰা হল। সশস্ত্র বিজ্ঞাহেব সভাতন বিকল্পই আইন-অমান্ত। তাছাড়া এই নিষ্কৃত দায়িছবোধহীন অভাচাবী শক্র-স্বকাৰকে উংখাত ক্বলাত আব কোনো শোভনতর উপায় .নই। একমাত্র ভাগি ও ছুংখাভাবি পথই প্রতি বের পথ।

প্র: াক স্বেচ্ছাদেবককে নিমুলিখিত শপথ গ্রহণ কবতে হল

'ঈশ্বকে সাক্ষা বেংখ আনি সসন্থান ঘোষণা ক'ছি, আমি জা গাঁয স্বেচ্ছাদেবক-বাহিনীৰ সৈতা হব, আনি কথায় ও কর্মে অহিংস হব এবং অন্তবেও এই অহংসা নালন কবব। আনি বিশ্বাস কবব, বত্যান অবস্থায় ভাব বেষে আহংসাই এক সাত্র অস্ত্র আব এই অস্ত্র-বেলই স্ববাজ গর্জন কবা যাবে। আনি স্বেচ্ছাদেবক হিসাবে আমাৰ উপিনিস্থ নেতাব স্ববিধ আদেশ পালন ব্বব। আমি হাসিম্বেধ আমাৰ ধর্মের জন্তে আমাৰ দেশের জন্তে কাবাববন প্রহাব এমন কি

মৃত্যু পর্যস্ত বরণ করব। যদি আমাকে জ্বেলে যেতে হয় আমি আমার পরিবার-পরিজনদের খোরপোষের জ্বন্যে কংগ্রেদের কাছে হাত পাতবো না।

এই কংগ্রেসেই স্বরাজের নতুন সংজ্ঞা দিলেন হজরৎ মোহানি।
সে সংজ্ঞা হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে
স্বয়ংকর্তৃত্বই কামনা করা হয়েছে, এবার একটা নতুন স্থুর এসে
লাগল, ব্রিটিশের বা বিদেশের সম্পর্কের বাইরে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ
স্বাধীন দেশ। কিন্তু মহাত্মা এ ভাবটাকে তক্ষুনি প্রশ্রেয় দিতে
পারলেন না। বললেন, 'আমাদের জলের গভীরতার পরিমাপ আগে
করা হোক, তারপর যেন দলবল নিয়ে সেই জলে নামি। অজ্ঞানা
জলে নেমে অতলে তলিয়ে যাবার মধ্যে মহন্তু নেই।'

স্বাধীনতা তাই স্বপ্নের সামগ্রী হয়েই থাকল, কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ হল না।

'হ্যা, সামগ্রিক ডমিনিয়ন স্টেটাসই আমি চাই।' স্পষ্ট হলেন গান্ধিজি: 'তা যদি পাই, আমি বলছি আমি আমার শবরমতি আশ্রমে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াব।'

উনিশশো একুশের একত্রিশ ডিসেম্বরের বাত্রিও প্রভাত হল।
কিন্তু সেই প্রার্থিত, প্রভীক্ষিত স্বরাজের দেখা নেই।

স্বৰাজ কি ঠুনকো জিনিস, শিশুর খেলন। ? চাইলেই, শুরু হৈ-চৈ করলেই কি পাওয়া যায় ?

স্বরাজ না আসুক এই এক বছনে দেশ অনেক এগিয়েছে, অনেক ভেগেছে, অনেক শক্ত হয়েছে। আর সন্দেহ কী, এই গঙ্গাবতরণের ভগীরথ মহাত্মা গান্ধি।

তিনিই ঘুম-ভাঙানিয়া বাশিওয়ালা। কিন্তু শুধু বাশিতেই কি হবে ? অসি লাগবেনা ?

উনিশশো বাইশের পয়লা ফেব্রুয়ারি তিনি বড়লাটকে চিঠি লিখলেন। তার নির্যাস হচ্ছে এই: 'গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে কংশ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ঠিক করেছিল বরদৌলিতে প্রথম গণ-অমাক্য-আন্দোলন স্কুক করা হবে। বরদৌলি বোম্বাই প্রেসি-ডেন্সির সুরাট জেলার ছোট একটা তহশিল, লোকসংখ্যা প্রায় সাতাশি হাজার। কিন্তু সতেবোই নভেম্বর বোম্বাই শহরে অবাঞ্ছনীর দাঙ্গা হবার পর সেই আন্দোলন স্থানিত থাকে। 'লা বাছলা সে আন্দোলন প্রত্যাহারেব মূল দায়িত্ব আমার। তারপর কী হল, তার পর আপনার গভর্নমেন্ট প্রদেশ-প্রদেশে প্রবল দমন-পীড়ন চালাতে লাগল। স্কুক হল প্রজাদের সম্পত্তিলুট, নির্দোষ লোককে প্রহাব, জেলে কয়েদিদের প্রতি বর্বর বাবহার, এমনকি নির্মম কশাঘাত—যা না সভ্য, না বা আইনসম্মত, না বা প্রয়োজনীয়। সবকারি আচরণ এক আইনবিক্ষম নির্যাতনের নামান্তব।

দেশের তিন মৌল স্বাধীনতা এখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ব া বলবাব স্বাধীনতা, মেলামেশা করবার স্বাধীনতা, খবরের কাগজের স্বাধীনতা। এই তিন স্বাধীনতাকে পক্ষাঘাত থেকে মৃক্ত করাক আমাদের এখন প্রথম কাজ।

তাই আমরা স্থির করেছি সেই বরদৌলিতে আমরা সকর্মক আইন-অমান্য-আন্দোলন আরম্ভ করব। মাজাজে গুণ্টুরেও একশো গ্রাম নিয়ে এ আন্দোলন চালু হতে পারে যদি অবশ্য সর্বগত অহিংসা কঠোবভাবে পালিত হয়।

কিন্তু আমি আপনাকে সাত দিন সময় দিচ্ছি। আমি অনুরোধ করছি খবরের কাগজ থেকে সমস্ত নিষেধশাসন তুলে নিন আর সম্প্রতি যে সমস্ত জনিমানা আদায় করেছেন ও যে সমস্ত জামানত জব্দ করেছেন তা ফিরিয়ে দিন। স্বার যে সব লোক অহিংস থেকেও অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার দক্ষন কারাগারে আছে, তা স্বরাজের জন্মে হোক খিলাফতেব জন্মে হোক বা পাঞ্জাবের বীভৎসতার জন্মেই হোক, তাদের মুক্তি দিয়ে দিন। যদি সাত দিনের মধ্যে আপনি উপবোক্ত ঘোষণা করেন, আমি বাবদৌলিব আন্দোলনে বিরত হব। ভাবব দেশের জনমতকে কার্যকর কবার সদিচ্ছা সরকাবের আছে। আব যদি সাত দিনের মধ্যে ঐ ঘোষণা প্রচারিত না হয়, তা হলে আমর। আমাদেব আন্দোলনে অগ্রসর হব।

সমগ্র দেশ প্রতীক্ষায় উদগ্র হয়ে উঠল। জেলখানায় দেশবন্ধ ও স্বভাষ আকুল উৎক্ষায় মুহূর্ত গুনতে লাগল। সাত দিন!

'সাত দিনে ক ঘণ্টা ?' জিজেন করলেন দেশবন্ধু।

'আমি ভাবছি ক মিনিট :' স্বভাষ হিসেব কবতে বসল সা । দিনের ক মিনিট আর বাকি।

সাত দিনের মধ্যে ব চুলাট গান্ধিব স্মৃত্রোধ না রাথলে কা হবে ? রাস্তার লোক বলাবলি করে। গান্ধি তথন বাবদৌলিতে টাঞ্জি দেওয়া বন্ধ করবে।

যা দেশপ্রাণ শাসমল করেছিল মেদিনীপুরে, কাথিতে। এ আন্দোলনের অগ্রন্তও বাংলা। সাত দিনের মৈয়াদ ফুরোতে নয়ই কেব্রুয়ারি। কিন্তু পাঁচুই ফেব্রুয়ারি নিদারুণ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুরের কাছে চৌরিচৌরা নামে এক প্রামের উপর দিয়ে একটা কংগ্রেসী শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সে শোভাযাত্রা নিয়প্রতি করতে এসেছিল পুলিশ, একজন লাব-ইনস্পেক্টর আর কতগুলি কনস্টেবল। জনতা অহিংলার ব্রত ভূলে পুলিশ্-দলকে তাড়া করল। পুলিশ-দল থানায় গিয়ে আশ্রয় নিল, বন্ধ করে দিল দরজা। মত্ত উল্লাসে জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে দিল। জীবস্তে দন্ধ হল পুলিশ-দল, একুশ জন কন্স্টেবল আর একজন লাব-ইনস্পেক্টর।

গান্ধিজির কাছে খবর পৌছুল। তিনি শুধু বিমূচ নন, অভিভূত হয়ে পড়লেন।

বাকট ফেকয়ারি বাবদৌলিতে আবার ওয়াকিং কমিটির মিটিং বসল। সে মিটিংএ সিদ্ধান্ত হল, সমস্ত আইন-অমাক্ত আন্দোলন, শুধু বারদৌলিতে নয়, সার, ভারতবর্ষে, এই দণ্ডে এই মুকুর্তে অনির্দেশ্য কালেন মত শল নেওয়া হোক। তাব বদলে দেশ এখন চরকা কাটুক খদার পাকক ভাতীয় স্কুল চালাক আর মদ খাওয়া বন্ধ করক।

ধনুকে জ্যা আরোপ করার আগেই ধনুক ভেঙে গেল।

সমস্ত দেশ হতাশার সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ল। লর্ড রেডিংকে সাত দিনের মেয়াদ কাবার কর্বার ত্তাবনাব মধ্যে পড়, হলনা।

জেলে খবর পেয়ে দেশবন্ধু ক্ষোভে তঃখে রোবে ভেঙে পড়লেন। বললেন, 'মহাথাজি আবার ভুল কংলেন, অ'বার সব বানচাল করে দিলেন। ভুলের পরে ভুল। ডিসেথরে একবার ভুল করলেন, আবার ভুল ক্ষেক্রয়ারিতে।'

সুভাষও ক্ষুর্ন। র্টোরিচোরার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্মে সমস্থ দেশকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন ? চৌরিচৌবাব কটা লোক শহিংস থাকতে পারেনি বলে বারদৌলির লোকও াহিংস হবে ?

মতিলান, নেহরুও তখন জেলে। তিনিও জেল থেকে প্রতিবাদ

পাঠালেন: 'কন্সাকুমারিকার এক গ্রাম অহিংস থাকেনি বলে হিমালয়ের প্রান্তে আর এক শহরকে শান্তি দিতে হবে ? বেশ তো, চৌরিচৌরা দোষ করে থাকে, চৌরিচৌরাকে বাদ দাও, গোটা গোরক্ষপুর
জেলাকেই বাদ দাও, বাকি দেশে আন্দালন চালাতে বাধা কী!
বাকি দেশ তো আর আদর্শস্থলিত হয়নি।'

জেল থেকে লাজপত রায়ও ঐ একই যুক্তিতে প্রতিবাদ জানালেন।

চব্বিশে ফে ক্য়ারি আবার ওয়াকিং কমিটির মিটিং বসল। বাংলা আর মহারাষ্ট্র গান্ধিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল। এই দৌবল্য এই ক্রৈব্য বলজীবী যোদ্ধার ধর্ম নয়। এই ভক্সিটাকে সার্থক রণ-কৌশলও বলা চলে না। সমস্ত দেশ যখন উভত, বদ্ধপরিকর, তখন ভাকে নিস্তেজ কবে দেওয়া অর্থই ভাব জীবিকা হরণ করে নেওযা।

মুঞ্জে মহাত্মাজির সম্পর্কে ভংসনাব প্রস্তাব আনল। যানা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাদেবকে মহাত্মাজি তাব নিজেব পক্ষে বজুতা করতে অনুমতি দিলেন না। যদি হেবে যাই তো যাব, বজুতা দিয়ে সে দোষের স্থালন চাই না।

মুঞ্জের প্রস্তাব মগ্রাহ্য হয়ে গেল। দেখা গেল যাব। মহাগ্রাজিব নিন্দায় মুখর ছিল তারাই গোপনে মহাগ্রাজিব পক্ষে ভোট দিয়ে বসেছে।

গান্ধির এমনই মাদকতা।

্ ভিনি ভুল করছেন করুন, ভার আদর্শেব দিক থেকে দেখলে হয়তো ভুল নেই।

কিন্তু গণ-আন্দোলন না হোক ব্যক্তিগত আইন অমান্ত হবে না কেন ? বিশেষ ব্যক্তি স্বশক্তিতেই অহিসোয়নির্বিচল থাকতে পারে। ভার বেলায় আন্দোলন কেন প্রত্যান্তত হবে ?

'বাংলাদেশ চৌকিদারি ট্যাক্স দেবেনা।' বাংলার হরদয়াল নাগ গর্জন করে উঠলেন: 'তোমরা যাই বলো আমরা মানবনা প্রত্যাহার। আমরা একবার জাগলে ঘুমিয়ে পড়তে জানিনা, আমরা এগিরে যাব। খদ্দর পরে কেই বা চরকা কাটবে? আইন যে অমাক্ত করবে তার খদ্দর পরবাব দরকার কী? যে কোনো পোশাকেই আইন অমাক্ত সম্ভব।

আন্দোলন পণ্ড হয়ে গেলেও গভর্ননেওঁ পঙ্গু হল না। তার কুর কৃটনীতি যেমন সন্ধাগ তেমনি সন্ধাগ রইল। তার মানে, এবাব ঝোপ বুঝে কোপ মারল। দেখল আন্দোলনের জাল গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। লোকমতের খানিক অংশ গান্ধির বিপরীতে মুখ ফিবিয়েছে। এই তো শুভলয়, চোরের অমাবস্থা।

েহবাই মার্চ, ১৯২১, গান্ধি গ্রেপ্তাব হলেন।

দেশ থেকে আন্দোলন তুলে নিয়েছে, তাব জ্বপ্তে কোথায় গান্ধিকে গভর্নমেন্ট ফবিনন্দন কববে, ভা নয়, গান্ধিব উপৰ আহত বাঘেৰ মভ কাপিয়ে পড়ল।

য় এক শিকাৰি নাচাৰ উপৰ ব'সে এডক গ্ৰাঘ দূৰে থাকে। যেই মাচাৰ থোক নেমে আসাৰ এল কৰে শ্ৰুনি বাঘ অভ্ৰিতে অক্ৰেমণ কৰে বদে।

গান্ধিৰ বিৰুদ্ধে অভিভোগ কী ?

সেই মান্ধা হাব আমলের অভিযোগ। রাজদ্রোহ।

রাজদ্রোহ কোথায় ?

কোথায় নয় ? প্রতিটি বাক্যে কমে চিস্তায় নিশ্বাসে-প্রশাসে। বলদর্পিত পরশাসনের অবসান ক'ননাই তো রাজন্তোহ। পক্ষাঘাত থেকে স্বাধীনতাকে যে নিরাময় কবতে চায় সে রাজন্তোহী নয় তো কী ?

কিন্তু আদালতে য'ন নিচ্ছে তখন অভিযোগেব প্রতাক্ষ ভিত্তি ভো একটা দরকার।

ভিত্তি গান্ধির ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার তি টি প্রবন্ধ। সমস্ত প্রবন্ধ সমস্ত পৃষ্ঠা সমস্ত ছত্রই তো রাজজোহে ঠাসা। তবু বিশেষ তিনটি প্রবন্ধ বাছাই করা হল। তার মধ্যে একটির নাম সিংহের কেশর আফালন।

সেই ঐতিহাসিক বিচার স্থক হল আঠারোই মার্চ, আমেদাবাদে। দেশবন্ধ চিত্তরঞ্জন বললেন, যেন পণ্টিয়াস পাইলেটের সম্মুখে যীশুখুষ্টেব বিচার হচ্ছে।

সরোজিনী নাইড়ু বলছে: 'আইনের চোথে অপবাধী আসামী, মহাত্মা গান্ধি যথন আদালতে এসে চুকলেন, কুশ, শান্ত অথচ ছুর্নমনীয় < ঠিন শরীর, প্রনে খাটো ও মোটা কটিবস্থ, সঙ্গে তাঁর বন্ধ ও সহচর শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, তথন তাঁকে সম্মান দেখাতে সমন্ত কোট উঠে দাড়াল।'

জ্জ ক্রমফিল্ড জিজেস করল: আপনি দোষী না নিদোষ ? অামি দোষী। বললেন মহাত্মা, কিন্তু আমার কিছু বলবার আছে বলে এক দীর্ঘ বিবৃতি পেশ করলেন।

'ইংরেজ সরকাবের বিরুদ্ধে অসন্থোষ প্রচার করছি এই আমান বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু এই প্রচাব সুক হয়েছে ১৮৯০ সালে যখন আমি আফ্রিকায়। সেখানেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেব সঙ্গে আমার প্রথম সংঘর্ষ। সেখানে আমি আবিকার কবলাম যে ভারতীয় সংশ্য হিসেবে আমারকোনো অধিকাব নেই। আর আমাবমান্তুষ হিসেবেও যে অধিকার নেই তার কারণ আমি ভারতীয়।

তবু আমি ভগ্নোংসাহ হইনি। স্তফল পাবার আশায় আমি বিটিশ সরকাবের সচ্চে সহযোগি । করেছি। বৃদ্ধ যুদ্ধ এপু.নক বাহিনীর লোক সংগ্রহ করে নিয়েছি। জুলু বিজেপ্তের সময়ও খুটালে বেয়াবার পার্টি গড়ে ভুলেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কাডের জন্মে লর্ড হার্ডিঞ্জ আমাকে কাইজার-ই-হিন্দ সোনার মেডেল প্রহ দিয়েছেন। যথন ১৯১৪ সালে প্রথম জার্মান যুদ্ধ স্থক হল, তথন আমি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন ভৈরি করেছি। তিন বছর পর ১৯.৭ সালে দিল্লিতে ওয়ার-কনফারেকে

লেও চেমসফোর্ডের আহ্বানে আমি সৈশু জোগাড় করে ফিরেছি।
এই প্রচেষ্টায় আমার স্বাস্ত্য বিপন্ন হলেও আমি তা গ্রান্তের মধ্যে
আমিনি। এইসব প্রাণপাত সেবায় আমার কী আশা ছিল।
কোন বিশ্বাস আমাকে এই নির্বিরাম প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করেছে।
তা শুধু এই যে ব্রিটিশ সাআজ্যের মধ্যে আমার দেশের জ্বত্যে একটি
সমান মধাদার আসন আমি অধিকার করে নিতে পারব।

কিন্তু প্রথম আঘাত এল রাউলাট য়্যান্ট, দেশজোড়া মানুষের প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুও হরণ করার অভিসন্ধি নিয়ে। তার বিরুদ্ধে স্থতার আন্দোলন না করে আমার উপায়ান্তর ছিল না। তারপর এল পাঞ্জাব-বিভীষিকা, জালিয়ান ওয়ালাবাগের হননযজ্ঞ, যার পরিণতি হল হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটানো, প্রকাশ্য রাজপথে বেত মারা—এবং আবো সব অবর্ণনীয় অবমাননার কাহিনী। তারপর প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় মুসলমানদের যে আশ্বাস দিয়েছিল যুদ্ধের পর ধর্মস্থানগুলি তুরস্ককে কিরিয়ে দেওয়া হবে সে প্রতিশ্রুতিও রাখা হল না।

তবু, এ সমস্ত সরেও, আমি ১৯১৯এ অনুতসর কংগ্রেসে সহযোগিতার কথাই বলেছিলাম, আর মন্টেও-চেমসফোর্ড রিফর্মস যতই অল্ল ও অসম্পূর্ণ হোক, বলেছিলাম এতেই হর্তো ভারতবর্ধের আশার অফ্লোদ্য ঘট্রে।

আমার সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাং হল। থিলাফত প্রতিজ্ঞা পরিপূরণ হল না। পাঞ্জাবের অপরাধের উপর সমর্থনের চুনকাম করা হল। আর অর্ধাশনী ভারতীয় জনতা জাবনহানতার দিকে চলল ধীরে ধীরে। তাদের কে বলবে কে বোঝাবে যে বিদেশী শোষকের জক্তে তারা উদয়াস্ত খাটছে তাদের এ দশা সেই খাটনিরই মজুবি। তারা কি জানে আইনের দারা প্রতিষ্ঠিত বলে যে ব্রিটিশ শাসনের এত গর্ব তা আসলে তাদেরই শোষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। কোনো তত্ত্ব বা সংখ্যার কারসাজি দিয়ে ভারতবর্ষের এ। কা মানুষের কন্ধালায়িত শীর্ণতার ব্যাখা করা যাবে না। মানবিকতার বিক্তম্বে এত বড় অপরাধের জুড়ি নেই পৃথিবীতে। যদি উপরে ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তার কাছে ইংলণ্ডের জ্বাবদিহি দিতে হবে। হাঁ, ভারতবর্ষের শহরে বাস করে যারা গ্রামকে ভূলেছে তাদেরও ডাক পড়বে প্রায়শ্চিত্তে।

আর আইন ? এদেশের আইন তৈরি হয়েছে শুধু বিদেশী শোষককে সেবা করবার জন্মে। পাঞ্জাব সামরিক আইনে দণ্ডিত মানুষের মামলা আমি নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি শতকরা পঁলানববুইটা দণ্ড অসিদ্ধ। দশ জনের মধ্যে ন জনই নির্দোষ। তাদের একমাত্র দোষ তারা দেশপ্রেমিক। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মামলা হলে আদালতে ভারতীয়রা শত করা নিরানববুই ক্ষেত্রেই বিচারবঞ্চিত। বিচারের ফল একমাত্র ইংবেজের অনুকূলে। আমার এ চিত্র একট্প অতিরঞ্জিত নয়। সজ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানেই হোক এ দেশের আইনপ্রয়োগ শুধু শোষকের স্বার্থে এ চোখ-কান খোলা রাখলেই যেকেউই বুঝে নিতে পারে।

সব চেয়ে আশ্চর্য অনেক ইংরেজ ও তাদের অনেক ভারতীয় সহকর্মী জেনেও জানে না তাদের শাসন পরিচালনায় কী ঘোরতর অক্যায় তারা প্রশ্রেষ দিছে। যে অপরাধে তারা অন্তকে দণ্ড দিছে সে অপরাধে তারা নিজেরাই লিপ্ত। তারা আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করছে যে তারা পৃথিবীর এক উন্নততর বিচারপদ্ধতি পরিচালনা করছে আর তারই মধ্য দিয়ে ভারত ধীরে ধীরে সোভাগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে। তারা জানে না বাস্তবক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার এক দিকে রেখেছে ত্রাসের ভাব ও বলের নির্নজ্জ ব্যবহার, অন্ত দিকে কেড়ে নিয়েছে প্রত্যাঘাতের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা। ফলে একটা গোটা জাতিকে পুরুবহুহীন করে দিয়েছে আর তাদের এই নির্বাহ্তাই শাসকবর্গকে ব্রিয়েছে, আহা, কী স্তথে-শান্তিতেই ওদের দিন যাছেছ। এই অক্তান আর আত্মবঞ্চনা থেকে শাসকবর্গর মুক্তি নেই।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ১২৪-ক ধারাটা কী ? নাগরিকের ন্যুনতম স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া। আইনের কারখানায় স্নেহের জন্ম হয় না, যেচে মান বা কেঁদে সোহাগ অসম্ভব। যদি কারু প্রতি কারুর স্নেহ না থাকে তাহলে তার অস্ত্রেহ বা অস্ত্রোষ জানাবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, যতক্ষণ পর্যস্ত তা না বলপ্রয়োগে কলুষিত হয়। শঙ্করলাল ব্যান্ধার আর আমি এই অম্নেহের অপরাধেই অভিযুক্ত। ভারতের প্রিয়তম দেশপ্রেমিকদের অনেকেই এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। কেন আমার এই অস্নেহ তার কাবণ সংক্ষেপে কিছু বলেছি। কোনো শাসক বা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্বেষ নেই, রাজার বিকৃদ্ধে তো আরে৷ নয়। কিন্তু যে গভনমেণ্ট ভারতেব বিস্তৃত্য ক্ষৃতি করেছে তার প্রতি সম্মেহ পোষণ করা আমি পুণ্য বলে বিবেচনা করি ৷ ইংরেজ-শাসনের আগে আর কোনো শাসনেই ভাবতের মানুষ এত নিবীর্য ছিল না। ইংকেশাসনকে আমি যখন এই নির্বাধিতার কারণ বলে মনে কৰি তথন ভাৰ এতি আমাৰ স্নেচ থাকে কা করে ? আমি যে বিভিন্ন প্রবন্ধে আমাব এই মনোভাব বিশদ করে বলতে পেবেছি তাতেই আমি সম্মানিত।

বস্তুত আমি অসহযোগের মধ্য দিয়ে ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশের সেবা কবেছি, দেখাতে চেয়েছি কী অস্বাভাবিক মবস্থায় আমাদের বসবাস করতে হছে। অস্থায়ের সঙ্গে অসতের সঙ্গে অসহযোগ, স্থায়ের সঙ্গে সতের সঙ্গে সহযোগের মতই অবশ্যকর্তব্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহযোগ করতে গিয়ে অস্থায়কারীকে পীড়ন করা হয়েছে। আমি বলতে চাইছি সহিংস অসহযোগ শুধু সন্থায়ই স্থি করে চলে, আর অল্: মকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যেমন বলের প্রয়োজন হয়, তেমনি অস্থায়কে দূব করে দিতে হলে বলের থেকে বিরতির প্রয়োজন। অস্থায়েব সঙ্গে অসহযোগর জন্মে যে শাস্তি তাতে সজ্ঞান সন্ধতিব অর্থই অহিংসা। তাই আইনের বিচাবে যা

গাইত অপরাধ আর আমার বিচারে যা মহত্তম কর্তব্য, তার জন্তে দীর্ঘতম শাস্তি আমি সানন্দে বরণ করে নেব।'

তারপর বিচারক ও এদেসরদের সম্বোধন করে মহাত্মা বললেন, 'আপনাদের কাছে ছটো পথ খোলা আছে, এক চাকরিতে ইন্ডফা দিয়ে এই অস্থায় থেকে সরে আসা, যদি অবশু মনে করেন যে আইন আপনারা প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন সেটা অস্থায় ও সেই ভার্থে আমি নির্দোষ—নচেৎ আমাকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া, যনি বিশ্বাস করেন যে আইন আপনারা প্রয়োগ করছেন তা এই দেশবাসাদেন পক্ষে হিতকর ও সেই অর্থে শামাব প্রবন্ধগুলি ক্ষতিসাধক।'

ত্রমফিল্ড গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত কবে ছ বছরেব জেলেব আদেশ দিল।

'আমি যদি গ্রেপ্তাব হই' এ নামে এক প্রবন্ধ লিখে গান্ধি গাগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যেন তাঁর গ্রেপ্তারের পর কোথাও কোনো হরতাল না হয়, না বা কোনো সভা বসে বা মিছিল বেরোয়। যেন সর্বত্র সম্পূর্ণ শাস্তি বজায় থাকে।

মহাঝার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা হল। স্বএ নেমে এল বিষাদ আর বিরতি। আর ভারতা, দৃঢ়ীভূত শুরভা।

## পাঁচ

ততঃ কিম ?

দেশবন্ধু বললেন, 'এখন একমাত্র পথ কাউন্সিলে ঢুকে গভর্ম-মেন্টকে আঘাত করা।'

জেলেব মধ্যে ছ দল হয়ে গেল। এক দল গান্ধিন, আংনকে দল দেশবসুৰে। সুভাষ দেশবস্কুৰ দলে।

'নির্বাচিত মেম্বাবরা তো কোনো দিনই মেজবিটি হবে না।' বিবোধীদল তক তলল।

'না হাক। তবু কাউলিলে প্রতিনিয়ণ গভর্মেন্টকে আক্রমণ কববাব মনোভাবটা বাইবেব প্রত্যক্ষ আন্দোলনকে জোবদার কববে।' বললেন দেশবয়, 'তখন কাউলিলে শুবু ছটো য়ৢয়নান দল থাকবে, গভর্মেন্ট আব পিপল। বাইবেও এই বিভেদটা উচ্চাবিত হবে: সবকাব আব জনগণ। এব মধ্যে আব কোনো দল নেই, আর কোনো গোপ্পী নেই, আব কোনো উপসর্গ নেই। তা ছাডা কোনো বিষয়েই মেজরিটি হব না তা কা করে বলছ গু' দেশবয়ু ভেজিত হয়ে উঠলেন: 'এমন বিষয়ও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যাতে তর্ক-কৌশলে হয়ে যাব মেজরিটি।'

'মেজবিটি হলেই বা লাভ কা ?' বিবোধী দল আবার আপত্তি তুলল: 'আপনাদের পাশ-করা প্রস্তাব গভনর ভিটো কবে দেবে।'

'ভিট্না করে দেবে ! তাই দিক না ! বাইরের লোক তখন বুঝবে রিফর্মসের স্থকপ কী ।' বললেন দেশবন্ধু, 'জনগণের সামনে গভর্নমেণ্ট ভণ্ড বলে প্রতিপন্ন হবে । ঐ ভিটোই জনগণ ক রুষ্ট করবে, উত্থোজ্জত করবে, তাদেশ আন্দোলনে ধার জোগাবে । আমার বক্তব্য তো একমাত্র তাই। কাউন্সিলে ঢুকে সরাসরি কিছু না হোক পরোক্ষে
লাভ হবে। আসল তো হচ্ছে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা, তাকে
ক্ষিপ্রতর করা। কাউন্সিলের লড়াইই আন্দোলনে আবেগ সঞ্চার
করবে। আবেগ না থাকলে বেগ আসবে কী করে ? বাক্য যে কত
বড় অস্ত্র কাউন্সিলে ঢুকেই তা বোঝানো যাবে। আর সব সিদ্ধাস্থই
গভর্নর ভিটো করবে য়াক্টে এমন এক্তিয়ার নেই। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে
যদি কোনো প্রস্তাব পাশ করানো যায় তা হলে তাতে গভর্নর হাত
দেবেনা। ফলে মন্ত্রীরা গদি ছাড়তে বাধ্য হবে। পরিণামে এই
প্রমাণিত হবে ডায়ার্কি অচল, রিফর্মস অসার আর ইংরেজ গভর্নমেন্ট
কাপট্যের অবতার।'

গান্ধির দলের নাম হল নো-চেঞ্চার আর দেশবন্ধুর দলের নাম হল স্বরাজিস্ট, যদিও স্বরাজ্য পার্টির জন্ম আরো কিছু পরে। স্বভাষ নিঃসন্দেহে স্বরাজিস্ট।

অগ্রণী নেতারা সবাই প্রায় জেলে, আন্দোলন স্তিমিত থাকলেও উত্তেজনার অভাব ছিল না। ধরপাকড় সমানেই চলছে, চলছে নির্যাতনের অট্টহাস। আইন এসে দাঁড়িয়েছে পিনাল কোডেব গুটি ধারায়, ১০৮ আর ১৪৭—জনতা হলেই অবৈধ জনতা আর স্পেডালেকক হলেই খুণার্জীবী ভবঘ্রে। উচ্চ আদালতে আপিল েগ করবে না কেউ, তাই নিয় আদালত গুলি মনের খুখে যথেজাচারেব মুক্ত অঙ্গনে খাড়া হয়ে রইল।

খবর এল পাঞ্চাবে লরেন্সের মৃতি আক্রান্ত হয়েছে। অদ্রে গোদাবরীতে পোঁত। হয়েছে জাতীয় নিশান। গুরুকাঝাগে আকালি-দের উপর পুলিশ লাঠি-চার্জ করেছে। বরিশাল ও ফরিদপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের বেত মারা হয়েছে। এমনি নানা দিক থেকে আসছে উত্তেজনান উত্তাপ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা জোগাল ইংলগ্রের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের বিষাক্র উক্তি: 'ভারতবর্ষের শাসন-সৌধের ইম্পাতের কাঠামোই হচ্ছে আই-সি-এস।' ইম্পাতের কাঠামো! এই একটি আলপিনের খোঁচায় সারাদেশ যন্ত্রণাবিদ্ধ হল। আশা ছিল ক্রমে-ক্রমে আই-সি-এসদেব উত্তুক্তাকে হ্রম্ব কবে আনা হবে, ক্রমে বা সমতল কবে আনা হবে দেশের সাধাবণ মান্ত্র্যের পর্যাযে, আব তাদেব টাকা ও ক্রমতাব অত ঝলমলানি থাকবে না। কিন্তু, না, সে আশায় গাজ হানল লয়েড জ্বর্জ। সে আবো বলনে, 'আমি তো এমন কোনো সমযেব কথা ভাবতেও পাচ্ছিনা যথন ভাবতবর্গ ব্রিটিশ আই-সি-এসদেব প্রামর্শ ও সহ্বাগিতা ছাড়া চলতে পাববে। ভাবতবর্ধ ব্রিটেনের যে গুক্তাব দারিদ্ব আছে তা প্রিপূণকপে পালন করবাব জন্তেই আই-সি-এসদদেব প্রয়েজন। সে দায়িন্বকে বিসজন দেওয়া নয়, সে দায়িন্বপালনে আই-সি-এসবা যাতে দেশবাসীব সার্থক অংশীদাব হতে পাবে তাবি জন্তে নিম্নিশ্ব অবতাবণা।'

স্থভাষ ভাবল আমিও তো এমনি ইস্পাতেব কড়ি-বৰগা হতে পাৰতাম। কিন্তু ঈশ্বৰ আমাকে অন্ত কাজে ডেকেছেন। ডেকেছেন ঐ ইস্পাত্ৰেৰ স্পৃধিত সৌৰকে ভূমিসাং কৰে দিতে। ধুলো কৰে দিতে ঐ গ্ৰেব প্ৰতভাব।

কিন্তু উপায় কা গ পথ কোথায় গ

লয়েড জজেব উক্তিতে দেশ এত ক্ষর হল যে লাদ বৈডিংকে একটা স্থোকবাকা নিয়ে এগিয়ে আসতে হল। না, া, ভোমবা গোসা কোনো না, প্রধান মন্ত্রী যাত বলুন, আগে-আগে ভোমাদেব যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েতে তার নচচড হবেনা।

আৰ অপেক্ষা কৰা যায় না। দেশবন্ধু ছাড়া পাবেন কৰে গ

'যদি তিনি গান্ধিব বাবদৌলি প্রস্তাব মেনে নেন তো শ্থুনি ছেড়ে দিতে পাবি।' সে তো কবেই বলা হয়েছিল তাকে, তিনি স্বীকৃত হন নি। আবাব একবাব এখন বলে দেখব নাকি ? দেখুন না।

বলা র্থা। ও সব কথা তিনি হানেও তুলতে চান না। আন্দোলন হখনো বন্ধ হবার নয়। লোক থেমে যেতে পারে কিন্তু আন্দোলন থামবে না। মহাত্মাজি সরে যেতে পারেন কিন্তু দেশবন্ধ্ সরবেন না।

'আপনি যদি কাউন্সিলে যেতে চান, গেলে রাজার নামে শপ্থ নেবেন ?' নো-চেপ্পারদের একজন জিজ্ঞেস করলে।

'কে রাজা ? ও তো একটা ফর্ম মাত্র।' বললেন দেশবন্ধু, 'আসল উদ্দেশ্যটা দেখ।'

'তা হলেও যে অসহযোগী তার পক্ষে কি রাজার নামে শপথ করা শোভ, পায় ?'

'অসহযোগী হয়েও তো রাজার মাথাওয়ালা ডাকটিকিট ব্যবহার করছ। নিচ্ছ রাজার দেওয়া আবো অনেক স্থবিধে। কথাটা তা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বুবোক্রেটিক গভর্নমেন্টকে ধ্বংস করা, আমরা তো আর রাজাব বিক্দের যুক্তে লিপ্ত হতে যাচ্ছিনা। স্থতরাং শপথে আপত্তি করবার কিছু নেই।'

পনেবা-ষোলো এপ্রিলে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সন্মিলন বসল।
সভানেত্রী বাসস্কী দেবী। তিনি নতুন কথা বললেন। বললেন,
'কাউলিলে প্রবেশ করা তো মহাত্মা গান্ধিব প্রস্তাবেব বিরোধিতা
নয়, কাউলিলে প্রবেশ করে প্রতি পদে বুরোক্রেসিকে বাধা দেওয়াও
তো বিরাট অসহযোগিতা। বাইরে থেকে অসহযোগেব চেয়ে
ভিতরে থেকে অসহযোগ ঢের বেশি কার্যকর হবে। হাতে-কলমে
দেখিয়ে দেওয়া হবে যে রিফর্মস এসেছে তা ভাওতা ছাড়া কিছু নয়।
আমরা তো কাউলিল চালাতে যাব না, আমবা কাউলিল অচল
করতে যাব। স্তরাং কাউলিলে ঢোকা অসহযোগেরই এক অধ্যায়।'

কারু বৃষতে বাকি রইল না এ কার কথা ? দেবী বাসন্থী কার মূর্তিমতী মর্মবাণী ?

নো-চেঞ্চাররা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। মহাত্মা যে ছক কেটে দিয়ে গেছেন তার বাইরে যাওয়া যাবে না, তার দেখানো পথই আঁকড়ে থাকতে হবে। বোঝা যাচেছ জেল থেকে বেরুবার পরেই এ নিয়ে বাধবে একটা সজ্বর্ষ। সজ্বর্ষের আশায় স্কুভাষ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

দেশবন্ধ বললেন, 'একটা ইংরিজি দৈনিক পত্রিকা বের করতে হবে। নাম হবে ফরোয়ার্ড।'

ই্যা, এগিয়ে চলা, নিবিশ্রান এগিয়ে চলা। কোথাও থামা নয়, বসে পড়া নয়, ফিরে যাওয়া নয়, শুধু এগিয়ে চলা। আদর্শকে প্রব-তারা বেখে উত্তরক্ষ সমূদ্রে পাড়ি জনানো।

'তুমি তো আমার কদিন আগে ছাড়া পাবে, তাই না?' স্ভাষকে জিজেদ করলেন দেশবন্ধু।

'ঠাা, পাঁচ দিন আগে।' স্ভাবের চোথ ছলছল করে উঠল। এই किनन क्लालत मात्रा की यानरन कार्टिष्ठ छात्नत, श्रक-শিয়োর, ব<sup>্ন</sup> ও তার সেনাপ্তির। আন্দোলনের ফলে জেল-বন্দীদের মধ্যে কোনো হিন্দু-মুসল্মানের এশ্ব ছিল না, সকলেব এক জাতি, এক তারতীয়তা। তাদেব এক উৎসব, তা হিন্দুর সবস্বতী প্রাজা হোক কি ম্মলমানের ঈন হোক। সকলের একসঙ্গে এক পঙ্ক্তিতে বঙ্গে খাওয়া-দাওয়া। আব এ সমস্ত আয়োজনের সম্পাদক পুভাষ। তার গোখে হিন্-নুসলমান ছটো মারুষ নয়, ছটো নাম মাত্র। এক মালুষের জুই নাম। সেই এক <mark>মানু</mark>ষেব এক **সুখ** —সম্মানে বাস করা, এক যন্ত্রণা – দাসভবন্ধনে ক্লিষ্ট হওয়া নিশ্চয়ই কোথাও এদের মেলানে। যাবে। নিশ্চয়ই এমন কোনো একটা অনুভূতির স্তব আছে যেখানে এর: অস্তিকের সহজ উদ্দীপনায় একত্র হতে পাববে। তারা একত্র হতে পারবে মানবিকতায়, ভারতীয়তায়, একই সমান-শত্রুব সম্মুখীনভায়। যে ছলে-বলে ছ ভাইকে আলাদা করে রেখেছে, নিজের এর উঠে যাবে বলে মিলতে নিচ্ছে না প্রাণে ধরে, তার মত আর শত্রু কে? শুধু একবার অস্তরের ইচ্ছাটাকে জাগ্রত করা। তা হলেই মুক্তি। আর ক সহজেই, ঘরের বাইরে আকাশের দিকে তাকালেই, এ ইচ্ছাকে জাগানো যায়।

'কেমন আছ ?' জেলে সাক্ষাংকারের সময় বাসস্তী দেবী জিজেস করলেন দেশবন্ধকে।

'ভালো আছি।' প্রফুল্ল মুথে বললেন দেশবন্ধু, 'সুভাষ আমাকে পুব সেবা করছে। ও যে এত ভালো নার্স তা কে জানত।'

জেল থেকে বেরোবাব পব স্থভাষের ডাক পড়ল এই সেবাতেই। উত্তরবঙ্গে দেখা দিয়েছে ভয়াল বক্যা। পাঁচ-পাঁচটা জেলা ভেসে গিয়েছে। শুধু ভেসে গিয়েছে বললে কিছু বোঝানো যাবেনা, জল দাড়িয়ে েছে প্রায় বারো ফুট উচু হয়ে। শস্তের সবুজ কণাটুকুও কোথাও নেই, ঘরবাড়িও অনেক নিশ্চিহ্ন, আব গক্-বাছুর তেই গেছেই, মানুষও অনেক মগ্ন মৃত গৃহহীন। ক্রেসেব কাছে টেলিগ্রাম এসে পৌছুলো। ত্রাণেব ব্যবস্থা করো।

কংগ্রেস স্থভাষকে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে একজন ডাক্তার গেলে ভালো হয়। গেল ডাক্তার জে এম দাশগুপু।

সেবাব হাত মমতাব হাত, ককণাব হাত। সেবা ছাড়া জনগণেব মনে সল্লিবিষ্ট হবে কী করে? আব সল্লিবিষ্ট হয়েই বা থাকবে কতক্ষণ ? যদি তোমাব চবিত্র না উজ্জ্বল হয়, ভোমাব আদর্শ না মহং হয়, যদি তুমি বিদ্বান না হও। বিদ্বান সব্দ্র পুজাতে।

ুন্<u>তা হতে চেও না, সেবক হও। সেখা ক্রতে-ক্রতেই পা</u>ওয়া যাঁর নেতৃত্ব।

কয়েকদিন আগেই 'নিখিলবন্ধ যুবক সভা'ব আগোজন করেছিল স্ভাষ। অধিবেশন বসেছিল আর্থসমাজ হলে, ডক্টব নেঘনাথ সাহ। মূল সভাপতি আব স্থভাব অভ্যর্থনা সমিতিব অধিকর্তা। প্রতিনিধি এসেছিল নানা স্কুল-কলেজ থেকে, পাঠাগার থেকে, সভ্য সমিতি থেকে, এমনকি মক্তব-মাজাসা থেকে। স্থভাষই প্রাণ-জাগানো বক্তৃতা দিলে। বিষয় শুধু ছটো— হৃদয়-ঢালা সেবা আর ধৈগ্যধরা ছঃখসহন। সকল শক্তির প্রেষ্ঠ শক্তি আত্মশক্তি। আমরা একত্রে যে পরিমাণ তাগে স্বীকার করব, যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য

করব, আমাদের পর্মপরের প্রতি ভালবাসাও সেই পরিমাণে প্রবল হবে।

'সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল, চরিত্রবল।' বলছে সুভাষ, 'চরিত্র দৃঢ় না হলে তুর্বলভাকে জয় করবে কী করে ? কী বলছেন বিবেকানন্দ ? বলছেন তুর্বলভাই একমাত্র পাপ। যে সন্সময় নিজেকে তুর্বল ভাবে সে কোনোকালে বলবান হবে না। যে নিজেকে সিংহ বলে জানে সেই জগজ্জালের পিঞ্জর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে। নির্গজ্জিভি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।'

তারপরেই সেবা। মানবসেবাই মাধবসেবা। সেবার থেকেই চিত্তে নির্মলতা জাগবে, জাগবে নিঃস্বার্থপরতা। রুগ্ন আর্ত পীড়িত মানুষই তখন ঈশ্বরের মন্দির হয়ে যাবে, আর তুমি সেবক, তুমি হয়ে উঠিকে টালাক।

শাস্তাহারকে কেন্দ্র করে সুভাষ সেবাত্রাণের ব্রত নিয়ে ঘূরতে লাগল উত্তরবঙ্গ— আদমদিঘি, মদনপুর কুশুমি, বগুড়া। বিপন্ধদের সাময়িক আশ্রান্যে জন্মে এখানে- ওখানে অসম্র তাঁবু পাঠাতে লাগল, পাঠাতে লাগল খাত্ত-বস্ত্র। স্থার পি সিরায়েব ডাকে ত্রাণভাভারে টাদা উঠল চার লক্ষ টাকা। প্রক্রেচন্দ্র সেই তাণ যজের পুরোধা হলেন, তাঁর আবেদনে শুরু খাত্ত-বস্তু নহ, আসতে লাগল ওবুধ-বিষুধ, নানা প্রতিবেধ। দেশকে ভালোবাসা সার্থক কিলে ? ুধ্ দেশের মানুষকে ভালোবেসে। দেশের মানুষই দেশ। দেশই দেশের মানুষ

কিন্তু সরকারের মুষ্টি কীকৃষ্ঠিত, কী কৃপণ! এই বিরাট ত্রাণকার্যে ভাদের বদাস্থতা মোটে বিশহাজার।

সরকারের মুখপাত্র দেশী মন্ত্রী, রিফরর্মসের পুত্তল, কী বলছে এই কার্পণ্যের সমর্থনে ? ব-।ছে, গভর্নমেন্ট কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। শুধু আর্তত্রাণ করে ফতুর হয়ে যাওয়াই তার একমাত্র কাজ নয়।

শোনো কথা। প্রজার হৃঃখনিবারণ রাজ্বর্ম নয়। প্রজাবানের জলে ভেসে যাবে কিন্তু রাজা তার জন্মে চোখের জলটুকুও ফেলবে না। কংগ্রেসের সেবাত্রাণ বিরাটভাবে সফল হল। দেশবাসীর কাছে বেড়ে গেল কংগ্রেসের মর্যাদা। ছংস্থের ছংখমোচন একমাত্র কংগ্রেসেই করতে পারে, কংগ্রেসেই নিরাশ্রয় জনকে গৃহ তৈরি করে দিতে পারে, কংগ্রেসেই মান মুখে হাসি ফোটাতে পারে, বদ্ধ ঘরে বওয়াতে পারে হাওয়া। কংগ্রেসেই দিতে পারে সংগ্রামের নির্দেশ। আনতে পারে সর্বস্থা স্বাধীনতা।

কিন্তু কংগ্রেস এখন কী করবে ? গান্ধি জেলে, দেশবন্ধ্ও বেরোননি এখনে। এখন আন্দোলন কোন টেউ তুলবে ? গান্ধিকথিত গঠনসূলক কাজ করেই তৃপ্ত থাকবে, চরকা কেটে তাঁত বুনে স্বদেশী পাঠশালায় মাস্টারি করে, না, চিত্তরঞ্জন যা বলছেন, কাউন্সিলে ঢুকে স্বকারেব সঙ্গে সম্মুখ্যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে? হোক বাক্যুদ্ধ, বাক্যই ব্রহ্ম। একেকটা বাক্যই শতসঙ্কল্লের বারুদ্ধ পোরা। একটি বাক্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তির বীজাঙ্ক্ব। যেমন ধরো, বন্দেমাত্রম, আরো পরে কুইট ইণ্ডিয়া, আরো একট্ পরে জয় হিন্দ।

একটা কথার মধ্যেই সমস্ত দেশের উদ্বোধন। সমস্ত দেশের প্রাণশুদ্ধি।

এদিকে আইন অমান্ত ভদন্ত কমিট বসিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সাঁকী সাবৃদ শুনে বিচার করে দেখছে আবার আইন-অমান্ত আন্দোলন শুরু করা সঙ্গত হবে কিনা। দেশের, মনোবল ঠিক দৃঢ় আছে, শুরু নেতৃত্বের অভাবে মাঝে মাঝে এসে যেতে পারে অসংযম। ভাই কমিটি স্থপারিশ করল, প্রদেশগুলি নিজের-নিজের দায়িত্বে সামাবদ্ধ ক্ষেত্রে আইন-অমান্ত চালাতে পারে, কিন্তু ভীক্ষ দৃষ্টি ও শাসনের মৃষ্টি রাখতে হবে যেন আন্দোলন না হিংসায় আবিল হয়ে ওঠে।

তদস্ত কমিটির সদস্য ছয় জন। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, ডাক্তার আনসারি, রাজাগোপালাচারী আর কম্বরি রঙ্গ আয়াঙ্গার। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানবর্জনে ওরা একমত হল। জাতীয় স্কুল শুধু স্থাপন করলে চলবে না, সরকারি স্কুল থেকে তাবা ভালো এটা প্রতিষ্ঠিত কবতে হবে, আর সেই আকর্ষণেই সরকারি স্কুল ছেড়ে ছেলে আসবে জাতীয় স্কুলে, কোনো পিকেটি'এব প্রবোচনায় নয়।

আদালতবর্জনেও তাবা একম ত হল। ম মলা যারা করছে আর যারা চালাচ্ছে, মক্কেল আর উকিল সবাই আদালত পরিহার করবে। বিচার্য বিষয়কে নিয়ে যাবে গ্রাম-পঞ্চায়েতে—সেই বিচারই যে ঠিক বিচার তার সপক্ষে গড়ে তুলতে হবে জনমত।

কাউন্সিলে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে কমিটি একমত হতে পারল না।
আনসারি, বাজাগোপালাচারী আর আয়াঙ্গার বললে, কাউন্সিলবর্জন
সম্পর্কে কংগ্রেসের আগের যা সিদ্ধান্ত আছে তাই বহাল থাকরে,
অর্থাৎ কাইন্সিল বর্জিত হবে কিন্তু আজমল থা, মতিলাল নেহরু আর
প্যাটেল দেশবন্ধব অন্তর্কুলে মত দিলে—একবাব পবীকা করে দেখা
যাক না কেমন চেহাবা নেয়।

এবং এই িভেদকে কেন্দ্র কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে স্বধাজ্য পার্টির পত্তন কবলেন।

নতুন কিছু ভাবো, নতুন কিছু কবো। শুণু গতানুগতিককে আঁকড়ে থেকোনা। উনিশশো বাইশের নয়ুই আগস্ট রাত্রিতে দেশবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

'আপনি মুক্ত।' মেজর সেলিসবারি এসে বললে, 'আপনার ছেলে চিররঞ্জন দাস বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে, আপনি বাড়ি যান।'

যারা পড়ে রইল তাদের কাছে এ ছুঃমহ বিরহ। তাদের মনে হল দেশবন্ধুকে যেন পুলিশ গ্রেপ্তার কবে তাদের মধ্য থেকে ভোগব করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সকলের চোথ ছলছল কবে উঠল।

কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে। দেশকে স্বাধীন কৰার কাজ। এই ভেবেই সব শোক ছঃখ মনোবেদনা ভূলতে হবে আমাদেব।

যাবার আগে ডাকলেন মথুরকে।

মথুরও কাঁদছে। .

'আমি তো ছাড়া পেয়ে বাড়ি চললাম। তোরও তো ছাড়া পেতে বেশি দেরি নেই।' তার মাথায় হাত রাখলেন দেশবন্ধু: 'হুই খালাস পেলেই সটান আমার বাড়ি যাবি, আমার কাছে! বুঝলি ?'

বুঝেও বুঝে উঠতে পারছে না মথুর। সে ডাকাত, জেল খাটতে এসেছে, তার উপর দেশবন্ধ্র এত বিশ্বাস এত মায়া! আর সে এই নতুন জেল খাটছে না, এব আগে আরো কয়েকবার সে খেটে গেছে। সে যাকে বলে, দাগী ডাকাত। কী শুভক্ষণে কে জানে সে দেশবন্ধ্দের ওয়ার্ডে কাজ করতে মাসে। আর সবার সঙ্গে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে যায়।

কিন্তু দেশবন্ধু ছাড়া কে আছেন আশ্রয়দাতা ?

'বাবা, আমি কি ভোমার বাড়ি চিনি যে যাব ?' মথুর বললে করুণমুখে।

'সে তোকে ভাবতে হবে না। তোর ছাড়া পাবার দিন আমি ঠিক সময়ে লোক পাঠিয়ে দেব, সে এসে তোকে নিয়ে যাবে।'

নিজের কানে শুনেও যেন বিশ্বাস কবতে সাহস পাচ্ছে না মথুর। যদি এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়তে পারত! এই মুহূর্তেই!

ছপুরে নয় বাত্রে দেশবদ্ধব পা টিপে দি ভ মথুব আর বলত তার জীবনের কাহিনী। জীবনের কাহিনী মানে ডাকাতিব কাহিনী। সে সং হবার সুস্থ হবাব সময় পেল কই গ ডাকাতি কবে ধবা পড়ে, লখা জেল হয়ে য়য়, বেবিয়ে এসেই তৈবি কোনে। বিশ্রাম পায়না, আবাব তাডিঘডি ডাকাতি কবে বসে। আনাব লখা ছেল। এমনি ভাবে আট-দশবার হল। জীবনেব মাছে,কেবও বেশি কাটল এই জেলখানায়। আর বাচব কদিন। তবু ভাগ্য বলব এই শেষবার য়ে জেলে এসেছিলাম। জেলে এসেই না বাবা'র দেখা পেলাম।

ই্যা, শেষবার। বাবার চরণ যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ব না। আর কোনোদিন হব না এমুখো।

বাড়ির সকলের কাছেও দেশবন্ধু তার এতাব পেশ ক ছিলেন। কিন্তু সবাই কেমন একটু সন্তুন্ত হল। একটা খুনে ডাকাতকে বাড়িতে এনে আশ্রয় দেওয়া কি ঠিক হবে ?

খুনে ডাকাত! কি বে, খুন কবেছিস নাকি ?

মথুব মাথা চুলকে সলজ্জ মুখে বললে, 'তা ছ একটা কোন না করতে হয়েছে।'

সবাই শিউরে উঠল।

'দেখলে কেমন শাদা সভ্য কথাটা বললে। হোক ন. পুনে ডাকাত,' দেশবন্ধু উংসাহিত হয়ে বললেন, 'ওর কি একটা সুস্থ সমর্থ মামুষ হবার স্থোগ মিলবে না ? একবার ডাকাতি করেছে বলে আবারও ওকে ডাকাতিই কবতে হবে এমন কী কথা আছে ?'

'তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো,' বললেন বাসন্থী দেবী, 'কিন্তু আমি ভাবছি, ওর স্বভাব কি ও ছাড়তে পারবে ?'

'থুব পারবে। আমাব সঙ্গে থাকবে, আমার সেবা করবে, চুরি-ডাকাতি করবাব সময়ও পাবে না। কিরে মথুব,' মথুরের দিকে তাকালেন দেশবন্ধু: 'আবাব চুরি-ডাকাতিতে মন দিবি নাকি ?'

'বাব র ঞ্রীচরণ ছাড়া আব কিছুতে মন দেব না।'

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভেঙে গেলেও মন ভাঙেনি, অবসন্ধ হয়নি তাঁর প্রাণের সজীবতা। নিজের মধ্যে নিজের বেগবান প্রাণের আনন্দে তিনি ভরপুর। এই ছাত্রসমিতি যথন তাঁকে ডাকল অভিনন্দন জানাতে তিনি পবিপূর্ণ উচ্ছাসে সাড়া দিয়ে উঠলেন। যৌবনের ভ্যাগ ছংসাহস পবিত্রভা ক্রেশ সহ্য কববাব ক্ষমতা শত বৈফল্যেও বিচলিত না হওয়া—এই মহাজীবনকে তিনিও অভ্যর্থনা জানালেন। ভোমরা জীবনে সভ্যেব পূজা বহন কবে চলেছ, তোমাদেব ব্য সমস্ত পর্বত লক্ষন কবে যাবে, তোমাদেব ভবনী পাব হয়ে যাবে সমস্ত সমুদ্র।

স্বাস্থ্যোদ্ধাৰ কৰ্বতে দেশবর্দাজিলিও গেলেন। সেখানে ক্যেক-দিন কাটিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা। সাবার বেকলেন কাশ্মাবের পথে।

সঙ্গে আরো অনেকের মধ্যে মথুর।

ঠিক দিনে জেল-গেটে লোক পাঠিয়ে দেশবন্ধ ভাকে বাড়ি আনিয়েছেন। কী রে, দেখলি ভো, ভুলিনি ভোকে, ভুলিনি ভোর খালাস পাবার দিনটির কথা।

মথুর দেশবদ্ধুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। এত দয়া এত ভালোবাসাও কোথাও আছে, তার মত মামুষের জ্বগ্রেও আছে, এ সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

সুভাষ লিখছে তার 'তরুণের স্বপ্নে': 'মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠিয়ে তাকে জেলখানা থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর প্রায় তিন বছব মথুব তাঁর কাছে ছিল। তাঁর পরিচারক হয়ে সে ভারতেব এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুবেছে।'

কিন্তু দেশবন্ধকে কাশ্মীবে ঢুকতে দেওয়। হল না।

প্রবেশপথে, বারমুলায়, পুলিশ তাঁর পথ আটকালো। বললে, 'যদি প্রতিশ্রুতি দেন তবেই ঢুকতে পাবেন।'

'কিসের প্রতিঞ্চতি গ'

'যে, কাশ্মীরে আপনি কোনো রাজনৈতিক কাজে ও কণায় লিপ্ত হবেন না। এই মর্মে, এই নিন,' পুলিশ-স্তপার একখানা কাগজ মেলে ধরল . '৺নিজা-পত্র দস্তখং করে দিন।'

দেশবন্ধু তথন অত্যন্ত অসুস্থ, প্রায় একশো পাঁচ ডিগ্রি জন— প্রতিজ্ঞা-পত্রে দস্তথৎ কবতে অস্বাকৃত হলেন। যা হবার হবে— প্রাণের চেয়েওস্থান বড়, স্বাধানতা বড়—ফি,র চলো এখান থেকে। এক মুহূর্তও দেরি কোরো না।

স্ভাষের ঠিক মনেব মতন হল। তাব গুককরণ যথার্থ হয়েছে।
কী বলছেন বিবেকানন্দ গ বলছেন, 'আমাদের আদ-দক শক্তি,
শক্তি—কেবল শক্তি। আর আমাদেব উপনিবংসমূহ শ তর বৃহৎ
আকরস্বরূপ। উপনিষদ যে শক্তিসঞ্চাদে সমর্থ তাতে তা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে। উপনিষদ কী বলে? সকল জাতির সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের ত্বল তঃখী পদদলিতদের উচ্চরবে আহ্বান করে নিজের পায়েব উপর দাঁড়িয়ে মুক্ত হতে বলে।
মুক্তিবাস্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা— এই উপনিষদের মূলমন্ত্র।'

দেশবন্ধু মারীতে এসে বিশ্রাম নিলেন। জ্বর নেমে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই স্বস্থ হয়ে উঠলেন। এবার ভবে চলো দেরাত্বন। সেখানে যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক সম্মেলন বসেছে। মন খুলে ছটো কথা বলে আসি।

আর দেরাছনে সেই রাজনৈতিক সম্মেলনেই দেশবন্ধু সর্বপ্রথম দিবাধনা করলেন: 'আমি সাধারণ মানুষের জ্ঞান্তে স্বরাজ চাই, উচ্চপ্রেণীদের জ্ঞানের । বুর্জোয়াদের আমি গ্রাহ্য করিনা। তারা সংখ্যায় কজন ? জনগণের জ্ঞান্তেই স্বরাজ্ঞ আর এই স্বরাজ্ঞ জনগণই স্পর্জন করবে।'

রাজনৈ িক মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই প্রথম উদাত্ত উচ্চারণ: অগণন সাধারণ মান্থবের জন্মে স্বরাজ, মৃষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীদের জন্মে নয়। আর এই স্বরাজের কর্মযজ্ঞেই কংগ্রেসের আহ্বান।

তারপর পাঞ্চাবে উত্তরপ্রদেশে বহু জায়গায় ঘুরলেন দেশবন্ধু। সংগ্রাম, সংগ্রাম, এখন শুধু মুখোস খুলে দেওয়ার সংগ্রাম। রিফর্মড কাউন্সিল যে একটা ছলনা, মুখোসমাত্র, সেটাই সপ্রমাণ করবার জন্মে কংগ্রেসের ঐ কাউন্সিলে ঢোকা উচিত। ওদের শিল ওদের নোড়া দিয়েই ওদের দাতের গোড়া ভেঙে দেওয়া দরকার। আর বর্জন —বর্জন মানে কী ? মুখোসটাকে খুলে ফেলে দেওয়াই কি মুখোসের সত্যিকার বর্জন নয় ? কংগ্রেস যদি ইলেকশানে দাড়ায় নিশ্চয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া যাবে কতদূর কপট এই ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসি। কপটকে শুধু এড়িয়ে যাওয়া নয়, তার কাপট্যকে চোখের সামনে খুলে ধরাই আসল বীরম্ব।

অবশেষে নভেম্বরে কলকাতায় ফিরে এসে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভায় সভাপতি হয়ে বসলেন। সেখানে গান্ধির মতবাদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতবাদের সঙ্ঘর্ষ বাধল। অর্থাৎ কাউন্সিল বর্জন করা না কাউন্সিল অচল করা। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ইচ্ছে করেই পৌছুনো হল না—ডিসেম্বরেই যখন গয়ায় কংগ্রেস বসছে তখন সেখানেই এ প্রান্ধের নিপ্পত্তি হবে। আর গয়া-কংগ্রেসের সভাপতিও দেশবন্ধু।

দেশবন্ধু বুঝলেন হাঁওয়া তাঁর প্রতিকৃলে।

তবুশেষ পর্যন্ত বলা যায় না কী হয়। বুকভরা বিশ্বাস নিয়ে ভিনি চললেন গয়া। স্থভাযকে সঙ্গে নিলেন। বলতে চাও বলো সেক্রেটারি, বলো মন্ত্রী-যন্ত্রী, কিংবা বলো তাঁর উত্তরসূরী। তাঁর সমস্ত স্বপ্রের প্রকাশমূর্তি।

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি রাজনৈতিক মনীষা ও রাজনৈতিক বাস্তববোধে অসীম আস্থা স্থভাষের। আর যদি বিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামাত্মক মনোভঙ্গিটাকে জাগিয়ে রাখতে হয় তাহলে আপাতত কাউন্সিল-আক্রমণটাই মুখ্য উপায়। নিয়তসংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা কোথায় ?

গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধুব ভাষণ অপূর্ব হল। এক কথায় বলতে হয়, মহিমা<sup>শ্বিক।</sup> যেমন বিশদ তেমনি গভীর, যেমন ওজস্বী তেমনি যুক্তিপূর্ণ। ভাবে মাবেগে তত্ত্বে তর্কে বাস্তববৃদ্ধিতে যুদ্ধনীতিতে— সব দিক থেকে স্থনিপুণ। কিন্তু হলে কী হবে, ভার মূল প্রস্তাব, কাউলিলে ঢুকে গভনমেণ্টকে আঘাত হানা, গৃহীত হল না। নো-চেলাবনা দলে ভাবি হল। ভাদের ভাবখানা এই, মহাত্মাজি বারণ কবে গেছেন, আইন সমায় করতে হলেও কি তাঁকে অমায় করা চলে ? যেই উনি জেলে, চোখের অন্তবালে চলে গিয়েছেন. অমনি তাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা কিছুতেই শোভন হতে পা'র না। কেউ কেউ এমন কথাও বললে, যে-নীতি তিনি সমর্থন করেন নি তাঁব অনুপস্থিতিতে দে-নীতি মেনে নেওয়া বিশ্বাসঘাতকভার সামিল। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন। অসহযোগের ডাকে এডভোকেট জেনারেলের চাকরি ও সি-আই-ই যিনি ছেডে দিয়েছেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস কাউন্সিলে ঢুকুক, কিন্তু সে আসনও নেবে না, শপথও নেবে না, আর এই ভাবেই সে সরকারকে ঘায়েল করবে। নিরুপদ্রব অসহযোগেব এ এক রাজসংস্করণ। না, এভটুকুও নয়, গান্ধিবাদের প্রধানতম বাহক-ধারক

রাজাগোপালাচারী বললেন, মহাত্মা যে নিষেধ আরোপ করে গেছেন কিছুতেই তার অশুথা হতে পারে না। কাউন্সিলে কংগ্রেসের ঢোকা অর্থই অসহযোগের মূল নীতিকে পথভুষ্ট করে দেওয়া।

খিলাফতীরা কিন্তু দেশবন্ধুর দলে। তাঁর দলে আরো অনেক দেশনেতা, মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, কেলকার, জয়াকর, মুপ্তে, অভয়য়র, আলাম, শেব ওয়ানি, সত্যমূতি, রক্ষমামী, সেনগুপু, শাসমল ও আরো অনেকে। তবু, এত সব সন্থেও, দেশবন্ধু পরাজিত হলেন। গান্ধিভক্তিই জয়য়ুক্ত হল। দেশবন্ধুর পক্ষে ভোট ৮৯০, বিরোধী পক্ষে ১৭৪৮। বিরোধীপক্ষের মহারথীদের মধ্যে রাজাগোপালাচারী, রাজেক্র প্রসাদ, বল্লভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইড়, আনসারি, আব্বাস তায়েবজি, প্রকাশম, ছনিচাঁদ, দেশপাণ্ডে, জগদগুরু শঙ্করাচার্য। পটুভি সীতারামায়া আরো বেশি উদপ্র। তার মতে কাউন্সিলে ঢোকা তথু অশোভন নয়, দস্তরমত অসাধু। একতা ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধুতা আরো ভালো।

কিন্তু দেশবন্ধু অপরাভূয়। তিনি বললেন, আমার প্রস্তাব আজ্ব পরিত্যক্ত হল বটে কিন্তু আমি বলে যাক্তি, শিগগিরই একদিন আসবে যে দিন কংগ্রেস বেশি ভোটে আমারই পক্ষে রায় দেবে।

বলে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন, কি ন্তু কংগ্রেস ত্যাগ করলেন না। তাঁর নীতি নিজ্ঞিয়তা নয়, সংগ্রামশীলতা। তাই তিনি তৎক্ষণাং কিছু গঠন করে তুললেন, তার নাম হল স্বরাজ্যদল। মতিলাল নেহরুও তাঁর কংগ্রেসের সেকেটারির পদ ত্যাগ করে দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'আমাদের কাজ হবে দেশকে বোঝানো কাউন্সিলে ঢুকে সন্মুখ সংগ্রাম করাই স্বাধীনতার স্বার্থে প্রশস্ত। শুধু দেশকে বোঝানো নয়, কংগ্রেসকেও বোঝানো। কাউন্সিলে না ঢোকাটা নিছক গোঁড়ামি, নিছক অ্বাচীনতা, বরং কাউন্সিলে ঢুকে মুখোস ছি ড়ে ফেলাটাই সুস্থ রণকৌশল। ভয় নেই,' দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন দেশবন্ধু, 'এক বছরের মধ্যে কংগ্রেসের ভোটের বোঝা আমার দিকে এনে ফেলব। ফেলবই ফেলব।'

দেশবন্ধু কলকাতা ফিরলেন। পরাস্ত হয়েছেন তার জন্মে তুঃখ নেই বরং অদূর ভবিষ্যতেই যে আবার জয়ী হবেন সেই আনন্দের স্বপ্নে ভরপুর।

কিন্তু তাঁর পথে জনমতকে আনতে হলে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার। সমস্ত দেশি পত্রিকা গান্ধিরই স্তুতিকার, নতুন স্বরাজ্যদলকে তারা সহ্য করতে চাইছে না। দেশবন্ধু স্তভাষকে ডাকলেন। বললেন, 'একটা বাংলা দৈনিক বার করো।'

'সম্পাদক কে হবে ?'

'কে আব'ৰ হবে। তুমি হবে।'

চার পৃষ্ঠার দৈনিক কাগজ বেরুল, নাম 'বাংলার কথা'। সম্পাদক স্তভাষচন্দ্র।

'শুপু ছাপানো কথায় হবেনা, সামনাসামনি ম্থের কথাও শোনাতে হবে।' আরো বললেন দেশবদ্ধ, 'নানা জায়গায় সভার আয়োজন করো। এমনি জনসভা তো বটেই, যেখানে যেখানে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সেখানে তাদেবই অণ্ডভায় কংগ্রেসি সভা বসাও। সবত্র এই আমাদের বক্তব্য হবে, গয়ার সিদ্ধান্ত ভুল, ভাকে উলটে দেওয়াই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর।'

শুভাষ সহস্রবাহতে কাজে লাগল। ঘন ঘন সভা ডাকতে লাগল, আজ এখানে, কাল ওখানে, কখনো সাধারণ সভা, কখনো কংগ্রেসি। গা, যদি আমরা একটা রাজনৈতিক বিপদের অবস্থা গড়ে তুলতে গারি তবেই আমা. দর স্বরাজলাভের পথ উল্লোচিত হবে। আর কাউন্সিলে চুকে যদি আমরা সংখ্যাগরিদ হতে পারি তবে অচিরেই সে বিপন্ন অবস্থার উদ্ভব হবে। রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় দেশবন্ধ্র কোনো ভূল হবার কথা নয়।

নো-চেঞ্চাররা লাগল বিরুদ্ধ প্রচারে। ত্দলে শক্ততার ভাব প্রবল হয়ে উঠল। অথচ ছই দলই স্বরাজ চায়, ছই দলেরই ব্রিটিশ শাসন নিশ্চল করার সাধনা। একদল বলছে কাউন্সিলে ঢুকে, ্ আরেকদল বলছে কাউন্সিলের বাইরে চুপ করে বসে থেকে।

শক্রপক্ষের লোক এমন কথাও রটাল যে সি-আর-দাস মন্ত্রী হতে চায় বলেই ভার এই কাউন্সিলে ঢোকার পক্ষে এত ওকালতি।

মন্ত্রীত্বের লালসা টাকার জফুে ? তারা জানেনা কী রাজকীয় আয়ের বারিস্টারি তিনি জীর্ণবাসের মত ছেডে দিয়ে এসেছেন ?

স্তরাং, ওরা যা বলে বলুক, শুধু যা সত্য বলে ব্ঝেছ তা নির্ভয়ে প্রচার করে যাও। স্থভাষকে বাংলার ভার দিয়ে দেশবন্ধু চললেন দক্ষিণ ভারতে। উত্তর প্রদেশের ভার মতিলাল নেহরুর উপর আর বিঠলভাই প্যাটেল ভার নিলেন বোম্বাই অঞ্চলের। বাংলায় যেমন 'বাংলার কথা', তামিলে তেমনি 'স্বদেশমিত্রম' ও মারাঠিতে 'কেশরী'।

স্ভাষকে সাহায্য করতে রইল বাংলার স্বরাজ্যপার্টির অন্যান্ত সদস্ত, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপু, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রনাথ, দাশগুপু, বসন্ত কুমার মজুমদার, সাতকডিপতি রায় ও প্রতাপচন্দ্র গুহরায়।

দক্ষিণ ভারত গান্ধিবাদের হুর্ভেত হুর্গ, তাই বলে যুক্তিবাদকে সে
কী করে হটাবে? দেশবন্ধু অসহযোগের নতুন মন্ত্র নিয়ে ঘুরতে
লাগলেন ত্রিচনোপলি ভাঞ্জার মাহুরা সালেম, আরো কভ কাছে-দূরে
শহরে-নগরে, আর প্রাঞ্জল যুক্তিতে বোঝাতে লাগলেন ভার প্রস্তাবের
যথার্থতা। দক্ষিণ ভারত দ্বীভূত হয়ে গেল।

'আমাকে বলা হয় বিজোহী।' বলছেন দেশবদ্ধ, 'তবে বিজোহকে যে আমি সমর্থন করি না তা নয়। সমস্ত অসহযোগ প্রক্রিয়াটাই তে। বিজোহ। সেটা একটা নীরব অহিংস বিজোহ, আর আমার অস্তরতম অস্তরে আমি কারু বিজোহী নই। যে কোনে। প্রকারেরই হোক, • সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার বিজোহই।
সেই সংজ্ঞায় যদি ধরা হয় আমি কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে
বিজোহ করেছি, আমার সম্পর্কে সেই সংজ্ঞা নিভূল বলে আমি মেনে
নেব। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি কংগ্রেসের স্বার্থের বিরুদ্ধে
যাচ্ছি তা আমি মানতে প্রস্তুত নই। আমি কংগ্রেসকে ছাড়িনি,
তার থেকে সরে পড়িনি, শুধু তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার অত্যাচারের
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। আসলে আমি কোনো বিজোহীই নই,
স্বরাজের গন্তব্যে পৌছবার জন্মে যে উপায় প্রয়োজনীয় মনে করছি
সেই উপায়ই চাইছি অবলম্বন কবতে।

আবার আবেক সভায় বলছেন: 'শুধু কংগ্রেস কেন, ভারতীয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিকদ্ধে আনি বিজ্ঞাহ করব যদি আমি বৃঝি আমার সে বিজ্ঞাহ স্বরাজেব পথ সুগম করবে। আনি স্বরাজ চাই। স্বাধীনতা চাই। তার জ্ঞাতে আনি সংগ্রামে সম্ভত। জীবনে কাপুরুষতা কাকে বলে তা জানিনা। আমি আমার প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। আজই আবস্তু করুন, আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন, আমি আপনাদের অভিলাষের শেষ পরিমাপ পর্যন্ত পোরি কিনা।'

ওদিকে নো-চেঞ্চাররাও কাউন্সিল-প্রবেশের বিকরে বিপবীত প্রচার করতে লাগল।

তু দলে একটা রফানিপ্রতিব কথা উঠল। মৌলানা আছাদের চেষ্টায় এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির সভাতে ঠিক হল চলতি ১৯২০ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত তুদলেরই পালটা প্রচার বন্ধ থাকবে। ততদিন তুদলের অক্সান্ত যা করণীয় আছে তাই সাঙ্গ করুক।

এ মীমাংসায় কোনো পক্ষই তৃপ্ত হল না। তাই এপ্রিলে আবার সভা বসল দিল্লিতে। দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরু একদিকে, রাজাগোপালাচারী, হাকিম মাজমল খাঁও সরোভিনী নাইডু আরেকদিকে—সমবেত চেষ্টা হল যদি সন্মিলিত কর্মপ্রকরণ ধার্য করা যায়। অসম্ভব। নো-চেঞ্চাররা কিছুতেই টলল না। দেশবন্ধুও সরলেন না এক ইঞ্চি।

বৃথা কালক্ষেপে দরকার নেই। তোমরা সব চলে এস। স্বরাজ্যপার্টির সদস্যদের ডাক দিলেন দেশবন্ধু। ইলেকশান কাছিয়ে আসছে, আমাদের পক্ষে প্রচার এখনো অনেক বাকি।

কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধু চললেন পূর্ববঙ্গে।

'কি রে, কেমন আছিস ?' পুলিশের জমাদার মথুরকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মুখে সম্ভাষণ করলে।

আজ আর মথুরের পাশ কাটাবার দরকার হল না। কোথাও কোনো একটা চুরি-ডাকাতি হলেই এই জমাদার-প্রভুরা মথুরকে দাগী আসামী বলে ধরে নিয়ে যেত, অপরাধেব ছায়া পর্যন্ত নেই তব্ আসামীর খোঁয়াড়ে দিত ভিড়িয়ে। এখন কী বিশাল স্থরক্ষিত আশ্রয়ে সে আছে, তাকে পাপ-হাতে ছোঁয় এমন কার সাধ্যি ? তাই সহজেই সে জমাদারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। স্বচ্ছ মুখে বললে, ভোলো আছি।

'তা আর ভালো থাকবিনে ? মহাপুরুষের ঘরে ঠাই পেয়েছিস।' জমাদারের গলায় যেন প্রায় ঈর্ষার স্থুর: 'যা, তুইও মানুষ হয়ে গেলি।'

মথুর নির্ভয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে গেল। একবার পিছন ফিরেও তাকিয়ে দেখল না।

কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে ?

দেশবন্ধু সফর থেকে ফিরেই মথুরকে ডাকলেন। মথুর কোথায় ? সেই তো সকলের আগে এগিয়ে আসবে, প্রণাম করবে, প্রাথমিক সেবাশুশ্রাবাগুলো সাঙ্গ করবে, তৈরি করে দেবে স্নানের জল। কী আশ্চর্য, মথুর—মথুর গেল কোথায় ?

'সে নেই। সে চলে গিয়েছে।' বললেন বাসস্তী দেবী। 'চলে গিয়েছে মানে ?' দেশবন্ধু এক মৃহুর্ভ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। 'কে তাড়াল তাকে ?' দেশবন্ধু অস্থির হয়ে উঠলেন।

'কেউ তাড়ায়নি, সে নিজেই পালিয়েছে। এক বাক্স রুপোর বাসন চুবি কবে নিয়ে পালিয়েছে।'

'চুরি! চুবি কবেছে মথুব ? এ হতেই পাবে না।' এর পবে আর কথা কী!

নিজেই আবাব কথা বললেন দেশবন্ধ। জিজেদ করলেন, 'ও যে চুরি কবেছে তাব প্রমাণ কী ?'

'প্রমাণ আবাব কা ! বাক্সভর্তি কপোর বাসন একটাও নেই আব সঙ্গে–সঙ্গে মথুবও উধাও। তাবপৰ আজ ছ'দিন চলে গেল সে ফিবল না।'

'এতেই প্রমাণ হল সে চোব ৮' দেশবন্ধ যেন বিবক্ত হলেন। বললেন, 'হয়তো বাস্তায় বেবিয়ে গাডি-চাপা পড়েছে, মবেছে না হাসপাতালে আছে তা কে জানে। যেহেতু সে বাজি ফেবেনি, ফিবতে পাবেনি, তাই সে চোব হনে গেল।'

'আমি এখনই বলেছিলাম, স্বভাব যায় নাম'লে। আমাৰ কথাই ঠিক হল।

শ্রান্তের মতন একটা চেযাবে বলে পণলেন দেশবন্ধ। এদিক-ওদিক তাকিযে জিভেস কবলেন, 'এ নিয়ে থানায় কোনো খবব দেওয়া হয়নি ভোগ

'না, না, এ নিয়ে নালিশ কে কবতে যাবে গু

দেশবরু আপন মনে বলে উচলেন, একট বা অনুশোচনাৰ সুরে, 'ওকে তথন আমাৰ সঙ্গে নিয়ে গোলেই পাৰতাম। যেই আমাৰ থেকে আলাদা থেকেছে – না, এ আমি বিশ্বাস কৰি না।' দেশবরু উঠে পড়লেন চেয়াৰ ছেড়ে 'ও নিশ্চয়ই গাড়ি-চাপা পড়েছে, ঠিকানাটা বলে যেতে পাৰেনি। বেচাবাৰ চাৰ নাম আৰ ঘুচল না।'

## সাত

কংগ্রেসের মধ্যে ছ্দলে, শোধনবাদী ও সনাতনবাদী, চেঞ্চার আর নো-চেঞ্চারের মধ্যে বিভেদ তুমুল হয়ে উঠল।

তখন নতুব ওয়ার্কিং কমিটির ভাবনা ধরল কোনো মীমাংসায় আসা যায় কিনা। ঠিক হল এই লক্ষ্যে কংগ্রেসের একটা বিশেষ অধিবেশন ডাকা যাক দিল্লিতে: আবুল কালাম আজাদকে করা যাক সভাপতি।

'কাউন্সিল বর্জন করা নিরর্থক।' আজাদ সভাপতির আসন থেকে.ঘোষণা করল: 'গত ইলেকশানে আমরা বর্জন-নীতি গ্রহণ করেছিলাম, এখন আগামী ইলেকশানে পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের বিপরীত পত্থা অবলম্বন করা উচিত। আমরা দাঁড়াব, জয়ী হব, যত বেশি সম্ভব আসন নিয়ে ভিড় করব আমরা। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নীতিকেও পালটাতে হবে। এটা শুধু রাজনীতি নয়, কাজনীতি, উপসর্গ বুঝে চিকিৎসার ব্যবস্থা।'

এদিকে মহম্মদ আলি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চলে এসেছে দিল্লি। সে আজাদের প্রস্তাব সমর্থন করলে। 'তা ছাড়া,' মঞ্চে দাঁড়িয়ে মহম্মদ আলি রহস্থের হাসি হাসল: 'তা ছাড়া স্বয়ং মহাম্মজি আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, দেশের স্বার্থে যদি সঙ্গত হয় তবে কাউন্সিলে ঢোকার ভিত্তিতেই বিভেদ মিটিয়ে ফেলতে হবে।'

'মহাত্মাজির থবর।' সমস্ত সভা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল : 'আপনি পেলেন কী করে ?'

'বলতে পারেন ফোনো অলৌকিক উপায়ে, বেতারে।' হাসল মহম্মদ আলি: 'কিস্ক খবরটা খাঁটি।' তথন সহজ হল মীমাংসা। কংগ্রেস তার বর্জন-নীতিতে নিশ্চল থাকল, তবে কংগ্রেসসভ্যদের ব্যক্তিগতভাবে অন্তমতি দেওয়া হল তারা ইচ্ছে করলে কাউন্সিলে চুক্তে পার্বে আর চুকে ভিত্ব থেকে গভর্নমেন্টের বিক্দ্ধে চালাতে পাব্বে সংগ্রাম।

'আব সেইটেই সার্থকতব সংগ্রাম।' উল্লাস-উজ্জ্লকণ্ঠে দেশবন্ধ বলে উঠলেন ' 'আমবা আইনসভাব টেবিল থেকে কটা রুটির টুকবো কুড়িয়ে নেবাব জন্মে যাজ্জি না, আমবা যাজ্জি বিফর্মসকে চিতায় তুলতে। বিফর্মস শুধু একটা মিথ্যাব বেসাতি। ইংরেজ যে ভণ্ড, তাব যে মুখে এক মনে আর, সেটাই প্রমাণিত কবে দেব। যাবা চাকবি চাও, সুখ্যুবিধের ফিকিব চাও, তারা আমার সঙ্গে এস না, যাবা লড়তে চাও, যাবা শক্রকে তাব নিজেব অন্ত্রে পবাস্ত কবতে চাও, তারা আমার সঙ্গী হও। যে বিফর্মস, যে অরাতি-অস্থব আমাদের জীবনেব বক্ত শুষে নিজে তাকে ধ্বাস কবাই আমাদের কাজ। আমি কাউলিল-প্রবেশটা কংগ্রেসেব মূলনীতি হিসেবেই গৃহীত কবাতে পাবলামনা বটে, কিন্তু যে মীমাসোয় আমবা পৌচেছি ভাই এখনকাব মত যথেওঁ। আমাব জয়েব চেয়েও কংগ্রেসেব এক্য বেশি দামি।'

'কিন্তু কাউন্সিলে কংগ্রেস যদি মাইনবিটি হয় •'

'যদি আমবা সংখ্যালঘু হই, ভাহলে আমি বলে রাশ ই,' বললেন দেশবর্মু, 'কাটজিলে আমাদেব সিটগুলো খালি থাকবে। আব সে সব শুন্ত আসন জ্বাবে অসহযোগেব প্রদীপ হয়ে।'

ওদিকে নাগপুৰে স্বৰু হয়েছে পতাকা-সভ্যাগ্ৰহ।

জাতীয় পতাক। নিয়ে মিছিল কবে সিভিল লাইনেব দিকে যাওয়া যাবে না এই মর্নে পুলিশ এতেলা দিয়েছে। যথারীতি জাবি কবেছে একশো চুয়াল্লিশ ধাবাব নোটিশ।

হাতে-কাধে জাতীয় পতাকা নিয়ে আমরা যেখানে খুশি সেখানে যাব, এ আমাদের মৌলিক অধিকাব, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরাও দৃঢ়সংকল্প হল। শেঠ যমুনালাল বাজাজ দাঁড়াল সেই আন্দোলনের পুরোবতী হয়ে। গ্রেপ্তার হল যমুনালাল, বিচারে তার তিন হাজার টাকা জরিমানা হল। জরিমানার টাকা আদায় করতে গভর্নমেন্ট তার মোটবগাড়ি কোক করলে। নিলামে চড়ালে সে গাড়ি নাগপুরবাসী কেউ কিনতে এল না। তখন সে-গাড়ি বিক্রির জম্মে নিয়ে যাওয়া হল কাথিয়াওয়াড়ে।

পতাকা-সত্যাগ্রহ নাগপুরেই আবদ্ধ রইল না, সর্বভারতীয় আন্দোলনে প্রফারিত হল। অগ্রগ হয়ে দাড়ালেন তুই প্যাটেল-ভাই, বিঠলভাই আর বল্লভভাই, সমস্ত প্রদেশ থেকে আসতে লাগল স্বেচ্ছাসেবী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গোড়া থেকেই এই আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছে, এখন জোগাল উদ্যাপনের শক্তি—লোক আর মর্থ, আর পতাকাকে নত না কবাব প্রতিজ্ঞা।

গভর্মেন্ট নরম হতে চাইল। বললে, মিছিল কবে যাচ্ছ েগ যাও, শুধু একটু অনুমতি নিয়ে যাও।

কিসের অনুমতি ? কংগ্রেস যেমন দৃঢ় ছিল তেমনি দৃঢ় বইল। রাজপথ দিয়ে যাব, একা হোক কি মিছিল করে হোক, এ আমার জন্মের অধিকার। হাত আমাব বিক্ত কি হাতে আমার পূজাব অঘানা জাতীয় পতাকা সে আমি বুঝব।

সমুমতির জত্যে শুধু একটা মামুলি আবেদন। গভর্নমেন্ট ব্ৰিয়ে বললে, শুধু একটা লেপাফা।

কংগ্রেস বললে, আমি বাতাসে নিশ্বাস নেব এর জন্মে কোনো অমুমতি লাগেনা। নিরুপদ্রবে পথ চলা আমার তেমনি অধিকাব। আর জাতীয় পতাকা আমার বৃকের নিশ্বাসের চেয়েও প্রিয়তব।

বিঠলভাই দিন ঠিক করে দিলেন। ছকে দিলেন মিছিলেব রাস্তা। একেবারে প্রধানতম রাজপথ। প্রশস্ততম শোভ্যাত্রা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পুলিশ বাধা দিল না। পতাকাবাহী শোভা-ৰাত্ৰা চলে গেল সিভিল লাইন পার হয়ে।

## অসহযোগের জ্বর হল।

অসহযোগের উজ্জ্বলতর জয় দেখাল আকালি শিখেরা, গুরুকা-বাগে। সনাতনপন্থী শিখেরা হচ্ছে উদাসী আর শোধনপন্থী শিখেরা হচ্ছে আকালি। শিখ-মন্দির বা গুরুদ্ধারগুলি উদাসীপুষ্ট মোহস্তদের হাতে। সেখানে অনেক অনাচার জমে উঠেছে, তাদের সংস্কার-শোধন দরকার, আকালিদের এই দাবি। আকালিরা চাইছে মন্দিরগুলির তত্বাবধান করতে। এই নিয়ে তুই সম্প্রদায়ে সংঘ্রষ।

আর সাম্প্রদায়িক সংঘধ বাধলেই ব্রিটিশ গভর্মমেন্টের মজা। এক্ষেত্রে, বলা বাহুলা, ব্রিটিশ গভর্মনেন্ট মোহস্তুদের পক্ষে। আকালিবা যেকালে মৌরসিপাটাদারদের বিরুদ্ধে, সেকালে আকালিদেরই দমন কবো। কিটিশ গভর্মমেন্টও তো এই মৌরসিবই দাবিদার।

বছৰ তৃই আগে নানকানায় কা ভীৰণ হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। রাজভক্ত মোহত তাৰ বাড়িতে একগাদা বিভলভার আর গুলি মজুত করে বেখেছিল। কা হল কে জানে, গুৰুদ্ধাৰে সম্মিলিত নিরীহ তীর্থযাগীদেন উপব গুলিবেশ কুক হল। প্রায় জালিয়ান ওয়ালালাগ থেকেই পাঠ নেওলা। অভিযোগ হল মোহত্ব লোকেবাই আকালি তৈথিকদেব হত্যা করেছে। কিন্তু পুলিশ কই, পুলিশ কা করছে ? কভাবাজিবা চোখ টিপল আৰ ঢোক গিলল। এই হছ হাও তো পুলিশের মাত্রবিতে।

গুককাবাগের ঘটনায় পুলিশেব ভ্নিকাটা আবো স্পর্ হল।
গুককাবাগের মন্দিবপ্রাঙ্গণেব একটা গাছ আকালিরা কেটেছে এই
অভিযোগে মোহন্ত পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণ চাইল। পুলিশের তো
কাজই এই, ত্রাণ ও পা।ন করা, তারা লামি উচিয়ে দাঁড়াল পথরোধ
করে। আকালিরা সত্যাগ্রহ স্থক করল, তাদেব মন্দিরে তাদের
রয়েছে পূর্ণ অধিকার, শুর্ প্রবেশের নয় পরিচালনার। দরকার
হলে ভারা নেবে গাছ কেটে।

পুলিশ লাঠি চালাল। আর বীরবিক্রান্ত আক'লি শিখেরা, যারা রণ্রুদ্র ও প্রাণহুর্মদ, দেখাল কাকে বলে অহিংসা। শত লাঠির ঘায়েও একটি আঙুল তুলল না। দেখাল কাকে বলে গৈর্যের মাধ্য, সহিষ্ণুতার শান্তি। ইচ্ছে করলে এই আকালির দল পুলিশেব গবিত লাঠিকে থর্ব করে দিতে পারত, অন্তত বাধাতে পারত একটা খুনো-খুনি। কিন্তু না, যেহেতু আকালিরা অহিংসায় প্রতিশ্রুত, তারা একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটল না, স্তর্মুতায় সংহত হয়ে রইল। পুলিশ যে পুলিশ, সে পর্যন্ত ভেবড়ে গেল। এত লাঠি অথচ পালটা একটা কেউ চিল পর্যন্ত ছুঁতল না।

মহাত্মা বললেন, 'লাঠির নিচে মাথা পেতে দেওয়ার চেয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া সোজা। যে অসীম বীরত্বে এই আকালি 'জাঠা' লাঠির বাড়ি সহা করেছে তা পৃথিবীব ইতিহাসে নতুন এক গৌরবের পরিচ্ছেদ হয়ে থাকবে। কিসের গৌবব ? শিখের বার্যস্কর মহত্বের গৌরব।'

গুরুকাবাদেই পুলিশ তার লাঠিচার্জের কারুকার্য সম্পূর্ণ করে নিল। সমস্ত দেশ জুড়েই তারা এখন এই আঞ্চিকে শাসন বচনা করবে।

করুক। কিন্তু আকালি শিখেদের কাছে পুলিশেব লাঠি প্রাপ্ত হল। মারতে মারতেই তারা হার মানল। শত মাবেও যে ওদেব স্রোত কমে না, পুলিশের হাতেই শুধু ব্যথা ধরে। পুলিশ তখন মার ছেড়ে ধরপাকড় করে জেলে পুরতে লাগল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জেল হয়ে গেল আঠারো মাদ।

সামরিক বিভাগে কাজ করে এমন কজনকে সত্যাগ্রহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সামরিক বিচারে তাদের শান্তিও হয়েছে। খবর পৌছুল গুরুকাবাদ থেকে কোথাও তাদেব নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রেনে করে। বিরাট এক 'জাঠা' রওনা হল সেই সব স্ত্যাগ্রহীদের সংবর্ধনা করতে, মালা দিতে, খাবার দিতে।

পাঞ্চাসাহেব স্টেশনে তারা এসে হল। এখানে ট্রেন থামাও। আমাদের দেখতে দাও। আমরা তাদের হৃষ্টে খাবার নিয়ে এসেছি, তাদের হাতে তা পৌছিয়ে দিতে দাও।

পাঞ্জাসাহেব স্টেশনে ট্রেন থামবে না।

না, থামবে। থামাতে হবে। আমরা এই বদে পড়লাম লাইনের উপর।

আকস্মিক কোনো ত্র্টনা নয়। দস্তর্মত দেখেশুনে বুঝে হিসেব করে ট্রেন আসতে লাগল হু হু শব্দে। না, পাঞ্জাসাহেবে থামল না।

কিন্তু কিছুদূব গিয়ে তাকে থামতে হল। তার আগেই কতগুলো লোককে ট্রেন রক্তমাংসের পিণ্ড করে ছেছেছে।

তবু কি দুদ্ত ই দমল না আকালিরা। আইন পাশ করিয়ে ছাড়ল। গুরুদার পবিচালনাব আইন। জনমতের জয় হল। ক্ষাস্ত হল আন্দোলন।

তবু শান্তি নেই। নাভাব মহাবাজাকে গদিচাত করা হল। গভন্মেট অবজি কতপুলি কাবণ দেখাল কিন্তু প্রবন্ধক-সমিতি তা মানতে চাইল না। সমিতিব মতে মহারাজা শিখ ও স্থাদেশপ্রেমিক বলেই গভনমেটের বিবাগভাজন হয়েছেন, অতএব মহারাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্মে নতুন আন্দোলন চালাও।

হাাঁ, সভা কৰো, বক্তৃতা দাও। 'অথও পম্ব' পাঠ কৰো।

বকুতা দিলেই রাজদোহ। 'অখণ্ড পন্থ' পড়লেও তাই। সুতরাং যাবাই মহারাজাব পক্ষে বক্তৃতা দেবে বা পাঠ করবে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তাব হবে।

প্রতাহ পঁচিশ জনের 'জাঠা' যেতে লাগল নাভায়, নির্দেশ অমাক্স করে যেতে লাগল জেলে।

শেষে যেতে লাগল পাঁচ শো জনের 'জাঠা', শহিদি-জাঠা। এবার আর পুলিশ গুলি না ছু'ড়ে পারল না। ডাক্তার কিচলু ও আচার্য গিদোয়ানি গ্রেপ্তার হল। কিচলুকে কদিন পরে ছেড়ে দিলেও গিদোয়ানিকে ধরে রাখল একবছর।

হান্ধার হান্ধার আকালির শোভাযাত্রা অব্যাহত রইল। এ শোভাযাত্রার সমাপ্তি কারাবাসে।

ভারতের সর্বত্রই গান্ধিবাদ অভাথিত হল না। ডাঙ্গে বোস্বাইয়ে কজন বন্ধু ও সহচর নিয়ে একটা ক্লাব খুললে, একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলে, যার বিয়য় ও বক্তবা হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এই থেকেই কমুনিজম বা সাম্যবাদের গোড়াপত্তন হল।

আব বাংলা—বাংলাও যেন পুরোপুবি অহিংস ও নিজ্জিয় থাকতে রাজি নয়। তাব যুদ্ধ চাই। সাহসী বঙ্গে বীর বলে আত্মোৎসর্গকাবী অগ্নিহোত্রী বলে চিহ্নিত হওয়া চাই। বিপ্লব ছাড়া তার মন ভরে না।

দেশবন্ধুর ভূমিকাও এই যুধ্যমানতার ভূমিকা, যদিও তা অহিংদাব ক্ষেত্রে।

কলকাতায় ফিরেই দেশবন্ধু তাড়াতাড়ি বাংলার মফস্বলে ঘুবে এলেন যাতে আসন্ধ নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকেই পাঠানে। হয় কাউন্সিলে।

ব্যক্তিরেব ইন্দ্রজালে অঘটনকৈ ঘটিয়ে তুললেন। কোথায় রাষ্ট্রগুরু স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানাজি, কোথায় নবান ডাক্তাব বিধানচন্দ্র রায়। একজন ভারতীয় রাজনীতিতে রাজস্বরূপ, আবেকজন রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অর্বাচীন। কিন্তু যা কেই ভাবেনি তাই সত্য হল। ভোটে বিধান রায়ের কাছে স্থরেন্দ্রনাথ হেবে গেলেন।

হেবে গেলেন এস আর দাশ, বাংলাব এডভোকেট জেনারেল, সাতকভিপতি রায়েব কাছে। এস আর দাশ স্বনামধন্য রাজপুক্ষ, কত তাঁর সমারোহ, হেরে গেলেন এক ত্যাগব্রতী দেশসেবকের কাছে। আর স্থার নীলরতন সরকার, অগ্রগণ্য চিকিৎসক, তাঁকে হারিয়ে দিল অল্পথ্যাত বিজয়কৃষ্ণ বস্থ। দিকে দিকে স্বরাজ্য পার্টির জয় হতে লাগল। স্বরাজ্য পার্টির সভ্যেরাই হয়ে গেল সংখ্যাগুরু।

স্থুতরাং বাংলার লাট, লর্ড লিটন, মন্ত্রীসভা গঠন করবার জ্ঞান্ত দেশবন্ধকে আহ্বান করলেন। সে আহ্বান স্বিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন দেশবন্ধ। লিখলেন, স্ববাজ্যপার্টির সভ্যদের সংকল্পই হচ্ছে রিফর্মস অ্যাক্ট তাদের যে অধিকার দিয়েছে সে অধিকারের বলে ভায়ার্কি বা দ্বৈতশাসন অচল করে দেওয়া। যদি তাবা মন্ত্রীয় নেয় তাহলে এই সংকল্পেব উদযাপন হয় না। অবশ্য মন্ত্রীয় নিয়ে ভিতর থেকে বাধা সৃষ্টি করে শাসনব্যবস্থা যে বানচাল করে দেওয়া যায় ভাবা সেটা জানে কিন্তু সে আচবণ সদাচরণ হবে না। যে সন্থীয় আপনার হাতেব দান তা একবাব গ্রহণ করে পরে তাকেই প্রতিরোধের অস্ত্র কবে তোলা অসঙ্গত হবে। স্বতরাং আপনার অনুরোধ বাথতে পারছি না। দেশেব জাগ্রত চেতনা এই শাসন-বাবস্থার পরিবর্তন চায়, অন্তত শাসকবর্গের ফ্রদয়ের কিছু পরিবর্তন, যাব ফলে তাবা সহযোগিতাব অকুণ্ঠ হাত স্বচ্ছন্দে বাড়িয়ে দিতে পাবে। যত্রদিন তা না হচ্ছে তত্ত্দিন আপনার অনুরোধ রাখা অসম্ভব হচ্ছে। তবু সংবিধান অন্তথায়ী আপনার এই আহ্বানেব काला धनादान।

কোকনদে কংগ্রেসেব বাধিক অধিবেশনে এই কাইনিশ প্রবেশ নীতি সরকারি ভাবে সমর্থিত হল। নো-চেঞ্চারদেব বেশি হৈ চৈ করতে দেখা গেল না। রাজে লপ্রসাদ অন্থান্তিত, রাজাগোপালাচাবী ও বল্লভভাই পাটেল ছ জনই মৌনে অবস্থান করলেন। একমাত্র শ্রামস্থলর চক্রবতী বজ্রকঠে বিবোধিতা করলেন। কিন্তু কিছু ফল হল না। সভাপতি মহম্মদ শালিব সেই মন্ত্রই কার্যকব হল—মহাম্মাজি আমার কানে কানে বলে দিয়েছিলেন, যদি মনে কবো কাইনিলে চুকেই বিরোধিতা ফলপ্রস্থ হবে, আমি সম্মত্ত শাছি।

দেশবন্ধু তাঁব কথা রাখলেন। বলেছিলেন এক বছরের মধ্যে

কংগ্রেসকে দিয়ে কাউন্সিল প্রবেশ-নীতি গ্রহণ করাব, তাই করলেন।

এদিকে ইংরেজের যা কৃটকৌশল, হিন্দৃ-মুসলমানের বিরোধের বারুদে আগুন ধরাল। জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা বেধে গেল, মুলতানে, অয়তসরে, দিল্লিতে। মুসলমানেরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান জোরদার করতে চাইল, হিন্দুরা চালাল 'সংগঠন' আর 'শুদ্ধি' যার পুরোধা হলেন স্বামী প্রদানন্দ। হিন্দুসমাজে যারা অবনত তাদেরকে উচ্চপ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে,—তাই সংগঠন, আর যারা নানা বিপর্যয়ে পড়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে তাদের ফের হিন্দুছে প্রতিষ্ঠিত করা—তাই শুদ্ধি।

বাংলাতেও এই সাম্প্রদায়িক কলহ করাল ছায়া ফেলেছে।
যাতে এই ছায়া না সর্বস্তরে বিস্তীর্ণ হয় তারি জন্মে দেশবন্ধু সতর্ক
হতে চাইলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা চুক্তি ঘটালেন যার
নাম হল বেঙ্গল প্যাক্ট। চাইলেন কোকনদের কংগ্রেস এই প্যাক্টের
উপর তার সমর্থনের স্বাক্ষর রাখুক।

দেখা গেল এই প্যাক্টে মুসলমানদের স্থবিধে কিছু বেশি দেওয়া হয়েছে। সেটা কংগ্রেসের মতে জাতীয়তার পরিপত্নী। স্বতরাং ঐ প্যাক্ট বাতিল করো।

'ডিলিট দি বেঙ্গল প্যাষ্ট্ৰ, ডিলিট দি বেঙ্গল প্যাষ্ট্ৰ—' কংগ্ৰেস উচ্চ ঘোষে কোলাহল করে উঠল।

'কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ছাড়া ব্রিটিশ আমলাতম্বকে ধ্বংস করা অসম্ভব। আর মুসলমানকে যদি আশ্বস্ত না রাখা যায় সে কিসের আক্ষণে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে ? মুসলমানের সম্ভোষেই আন্দোলনের সাফল্য।'

অরণ্যে রোদন মাত্র হল। বেঙ্গল প্যাক্ট ছুঁড়ে ফেলে দিল কংগ্রেস। পাঞ্চাবের সাম্প্রদায়িক সমস্থার সমাধানের উপায় হিসেবে লাজপত রায় ও আনসারি অমুরূপ প্যাক্ট তৈরি করেছিল, তাও সরাসরি অগ্রাহ্য হল।

কে জানে তখন থেকেই কংগ্রেস এ ব্যাপারে সক্রিয় মনোযোগ দিলে আত্মীয়-কলহের বিষ বহুদ্র সঞ্চারিত হত কিনা। হত কিনা দেশবিভাগ।

কে জানে হয়তো চিরকালের জন্মে ছুই ভাই ঐক্যবদ্ধই থেকে যেত।

দেশবরু গর্জে উঠলেন: 'বাংলাকে বাংলাব মতই ভাবতে দেওয়া হোক। তার সমাধানের চাবি তাব নিজের হাতে।'

## আট

উনিশ শো চব্বিশের বারো জান্থয়ারি গোপীনাথ সাহা আর্নেস্ট ডে-কে। খুন করল।

ডে সকাশেবেলা বেড়াচ্ছিল চৌরঙ্গি ধরে। পার্ক ষ্ট্রিট আব চৌরঙ্গির মোড়ে একটা দোকানের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রদশিত জিনিসগুলি দেখছিল, তার পাঁচ ছ হাত দূরে দাঁড়াল গোপান'।। পরনে ধৃতি, গায়ে খাকি শাট, পায়ে কালো জুতো, একটি নিবাহ যুবক। ডে ভাবল সেও বৃঝি তারই মত প্রাত্তর্মণে বেরিয়েতে

আর গোপীনাথ দেখল এই সেই তুর্ধর পুলিশ-কমিশনাব চ'লস টেগার্ট।

গুলি ছুঁড়ল গোপীনাথ। প্রথম গুলি এই হল। চমকে পাশ ফিরে তাকাল ডে। দিতীয় গুলিতে ভুল হল না, ডে ফ্টপাতে লুটিয়ে পড়ল। সন্দেহের অতীত করে রাখবার জন্যে শায়িত লেহে আরো কটা গুলি ছুঁডল গোপীনাথ।

ভাবেনি যে পালাবার জন্মে তাকে ছুটতে হবে। ঐ তেশবে কটা লোকই বা রাস্তায় চলাচল করছে। তাই হাওয়া-খাওয়া ভঙ্গিতেই হাঁটতে সুরু করল। কিন্তু, না, একটা ট্যাক্সি তার পিতৃ নিয়েছে। ট্যাক্সিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল গোপীনাথ, টাাক্সিকে নিরস্ত করল। ঢুকল রাসেল খ্রিটে। তারপর খানিকটা এলোমেলো ঘুরে আবার এল পার্ক খ্রিটে। দেখল একটা প্রাইভেট মোণ্ডর দাড়িয়ে আছে। বললে, আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এস না। ছাইভার অস্বীকার করলে। তখন ছাই ভারকে গুলি করল গোপীনাথ। ছাইভারের কোমরের বেপ্টে সে গুলি লাগল। ছাইভার অক্ষত রইল।

তথন গোপীনাথ ছুটল। তার পিছনে একটা জনতাও উদ্ধাবিত হয়েছে।

ফ্রিক্সেল ফ্রিটের মোড়ে একটা লোকের হাতে প্রায় ধরা পড়ছিল গোপানাথ, তার বাহুতে গুলি বিঁধিয়ে আবার ছুটল রয়েড খ্রিটেব দিকে। ককবার্ন লেন হয়ে বিপন স্থিটে পৌছুল। সেখান থেকে ওয়েলেসলি খ্রিটে। দেখল একটা ফিটন দাঁড়িয়ে আছে। ফিটনেব পাদানিতে পা রাখতে যাজে, ফিটনওয়ালা বললে, গাড়ি ভাড়া যাবেনা। বাড়তি ভাড়া দেব, তবুও না।

একটু বচসা মতন করতে গিয়েই হয়তো মনোযোগ শিথিল হ্যেছিল, একটা লোক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরল, মাটিতে পড়ে গেল গোপীনাথ। কোখেকে একটা কনস্টেবল এসে জুটল, দৃঢ় হাতে গোপীনাথকে কলী কবলে।

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কাঠগড়ায় এসে দাড়াল গোপনাথ। পাতলা ছিপছিপে শবীব, শামলা বঙ, মুখে কৈশোব-কমনায়তা, চোখ ছটি উদাসীন। মাথায় এ চী ব্যাণ্ডেজ। পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল হয়তো, নয়তো আর কাক প্রহাবেব ফল।

থেকে থেকে শুধু একজনেব দিকে ভাকাচ্ছে গোপীনাথ। সে আব কেট নয়, অদূরে দাঁড়ানো চালস টেগাট।

পাবলিক প্রসিকিউটর যথাবীতি সাক্ষী সাজাচ্ছে। কছন গোপানাথকে সনাক্ত করে বললে, 'হ্যা, আমি এই লোকটাকে লালবাজারের সামনে ঘারাফেরা করতে দেখেছি। একদিন একটা লোকেব সঙ্গে বটবাজার স্থিটেব একটা বাড়িতে ভাকে চুক্তে দেখলাম।'

'মিথ্যে কথা।' কাঠগড়া থেকে চেঁচিয়ে উঠল গোপীনথে: 'আমি একাই ঘূবে বেড়াতাম, আমার কোনো দিন কোনো সঙী ছিল না। টেগাট সাহেবকে খুন করব এ আমার একার সংকল্প। টেগাট সাহেবকে আমি ভালো করেই চিনতাম কিন্তু আমার ছুভাগ্য আমি ভূল করে এক নিরীহ ভদ্রলোককে খুন করে বসেছি।
ভদ্রলোককে ঠিক টেগাট সাহেবের মতই দেখতে, তাই আমার এই
ভূল হয়েছে। ভগবানের দয়ায় টেগার্ট সাহেব বেঁচে গেছেন আর
আমার ছর্ভাগ্য আমার দেশের শত্রুকে আমি শেষ করতে পারিনি।

टिगार्छ वृक्षि कार्ण मां जिस्स व्यक्ति शामन।

তার দিকে চোখ পড়তেই ঝলসে উঠল গোপীনাথ: 'টেগার্ট সাহেব নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেন কিন্তু তিনি নিরাপদ নন। আমা অসম্পূর্ণ কাজ সাঙ্গ করবার জত্যে নিশ্চয়ই আর কেউ এগিয়ে আসবে।'

ম্যাজিস্ট্রেট গোপীনাথকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ কবলে। করবার আগে একবার জিজ্ঞেস করলে গোপীনাথকে: 'কেশ্নে। বিবৃতি দেবে ?'

গোপীনাথ বললে, 'কোনো প্রয়োজন নেই।' 'দাক্ষী দেবে ?'

'কোনো প্রয়োজন নেই।'

হাইকোটের দায়রার বিচারপর্ব শেষ হলে, শান্তির শেষ বায় উচ্চারিত হবার আগে গোপীনাথ বলে উঠল: 'আজ আমার জীবনে এক শুভ দিন। আমার মা আমাকে তার বুকে বিশ্রাম নেবাব জল্যে ডাকছেন, আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে যাব। রোজ থ প্রের কাগেরে পড়তাম আমাদের বাধীনতার আন্দোলনকে দমন কবরের জন্যে টেগার্ট সাহেব কী অমান্থবিক অত্যাচাব চালিয়ে যাতে ।লোকের মুখেও অজন্র নির্যাতনের কাহিনী শুনতাম। ভাবতে ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি খেতে পারতাম না, ঘুমুতে পারতাম না, সমস্ত রাত বাড়ির ছাতে পাইচারি করে বেড়াতাম। এমনি অবস্থায় একদিন মায়ের ডাক শুনলাম, টেগার্টকে অনুসরণ করো, ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। কিন্তু আমার ভূক হল। আমি টেগার্ট মনে করে এক নির্দোষ সাহেবকে খুন করলাম।

সাহেব মাত্রই তো আঁমার শক্ত নয়, শুধু টেগার্ট আমার শক্ত। ভূল করে এক নির্দোষ সাহেবকে খুন করেছি বলে আমি ছংখিত কিন্তু আমি আরো ছংখিত, টেগার্ট এখনো বেঁচে আছে বলে।

সমস্ত আদালত স্তব্ধ হয়েগোপীনাথের মূখের দিকে তাকিয়ে রইল। কে এ প্রাণবান ছেলে! নিতীক, আত্মবীর, এ কার মাতৃ-আরাধনা!

একটি মাত্র মুহূর্ত। তার পরেই নেমে এল বাস্থাবের রুঢ় স্পর্শ। জিজ কাঁসির হুকুম দিলেন।

এতটুকু মান হল না গোপীনাথ। কাঠগড়া থেকে নেমে যাবার আগে বললে দৃপ্ত স্বরে: 'আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন ককক।'

মাকে শশ চিঠি লিখল: মা, প্রতি ঘর আমার মায়েব মত মায়ের স্পর্শে পবিত্র হোক আর প্রত্যেক মায়ের কোলে আমার মত ভেলে জন্মাক।

কাঁদির আসামীর জন্মে নিনিট রুদ্ধাস অন্ধকৃপের মধ্যে দিন কাটাছে গোলানাথ, কিন্তু মুখমণ্ডল সব সময়েই প্রসন্ধ তাতে এমন একটা দিবা ছাতি যেন জীবনধারণটা কত বড় গরিমার, কত বড় আনন্দের বাাপার। ভাগািস সে জন্মগ্রহণ ক্রেছিল, নেঁচছিল এ কটা দিন—আবার বাঁচতে চলেছে আরেক মহাদেশে, মুক্তির মহাদেশে, আর মৃত্যু বৃথি সেই দেশে যাবাকেই বহিদ্ধার।

ফাঁসির আগের রাত খুব ভালো ঘুন হল গোপীনাথের। ভোর-বেলা উঠে মনে হল, আজ না জানি কোথায় তার যাবার দিন! ও, হাা, মনে পড়েছে, একটু পরেই তার ফাঁসি হবে, ট্রেন সেশনে এই এসে পড়ল বলে।

তাড়াতাড়ি স্নান-টান সেরে তৈরি হয়ে নিল গোপীনাথ। ওস্কন নিয়ে দেখা গেল, আশ্চর্য, পাঁচ পাউগু বেড়েছে। মৃত্যুভয়ে লোক শুকিয়ে যায়, গোপীনাথের উলটো, তার স্বাস্থ্যসঞ্জয় হয়েছে। কারুর সাহায্য লাগল না, গোপীনাথ একাই এসে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে, ফাঁসিমঞে। যত দেবদেবীর নাম মনে ছিল আওড়াতে লাগল, শেষে যখন ট্রেন এসে দাঁড়াল, দড়ির ট্রেন, গার্ডের সিগস্থাল পেয়ে হেঁচকা টানে স্টার্ট দিল, তখন কণ্ঠ বিদীর্ণ করে বেরুল শেষ দেবতার নাম—বন্দে মাতরম।

বাংলার কংগ্রেস কি এই বীর বালকের বন্দনা করবে না ? তার পথ বা পদ্ধতি সে সমর্থন না করতে পারে, তাই বলে তার সাহস তার বীর্য তার দীন্তি নান চরিত্র, সর্বোপরি মহত্তম আদর্শের জ্বস্থে প্রাণোং-সর্গের মহত্বকে সে প্রশংসা করবে না ?

কিন্তু সে কথা পরে।

উনিশ শো তেইশে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল য়াক্ট পাশ হয়েছে। এটা, সন্দেহ কী, স্থার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিরই কীতি, দেশবাসীকে শাসন পরিচালনা করবার এই প্রথম স্বাধীন সুযোগ দেওয়া। স্বরাজ্যপার্টি ইলেকশন লড়ল ও সংখ্যায় গরীয়ান হয়ে জ্বয়লাভ করল। তথন 'সেপারেট ইলেক্টরেট,' অর্থাৎ হিন্দুব ভোট হিন্দুর জন্মে, মুসলমানের ভোট মুসলমানের জন্মে। ছ দলের থেকেই স্বরাজ্যপার্টির লোকই সগৌরবে বেরিয়ে এল। প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু, ডেপুটি মেরর শহিদ সারওয়ার্দি। আর চিফ একজি-কিউটিভ অফিসর একজন সাতাশ বছরের যুবক, সুভাষচন্দ্র বস্থ।

স্থভাষচন্দ্রকে এমন একটা শক্তিশালী পদে নির্বাচিত হতে দেখে বাংলা সরকারের বুকটা ফেটে যেতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই, নতুন আইনের মর্দাযা রাখবার জন্মে কিল খেয়েও হজম করতেই হবে।

স্থাবের পরিচালনায় বেরিয়েছে ইংরেজি দৈনিক, ফরোয়ার্ড, কর্পোরেশনের নতুন দায়িছের দক্ষন কাগজের থেকে তাকে সরে দাঁড়াতে হল। আর কেউ দেখবে ফরোয়ার্ড, দেশবন্ধু বললেন, স্থভাব এখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কলকাতাকে গড়ে তুলুক। কলকাতা উঠলেই বাংলা দেশ উঠবে, আর বাংলা বাঁচলেই ভারতের উজ্জীবন।

কাউন্সিলে দেশবর্জুর মন্ত্র সংহার, কর্পোরেশনে দেশবর্জুর মন্ত্র সংগঠন। এখানে 'ভেঙে ফেল' নয়, এখানে শুধু 'গড়ে ভোলো', 'বিশাল করে তোলো।'

কাউন্সিলার, অলডারম্যান, মেয়র সবাই খদ্দর পরে অফিসে আসতে লাগল। খদ্দরই তখন অফিসি পোশাক, কর্মচারীদেরও সেই পরিধেয়। সবাই যেন কলক্ষমোচনের ব্রতে শুভসাধনের সংকল্পে শুভশুদ্ধ হয়েছে। সকলেই আমরা সেবার ব্রতে দীক্ষিত, চিত্রে সেই প্রসন্নতাই যেন বাইরে এই বিমল্জী ধারণ করেছে।

প্রাথমিক ভাষণে দেশবন্ধু বললেন, 'ভারতবর্ষের আদর্শ চিরকাল দরিদ্রসেবা, দশিদকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা আর সেই সেবাই পূজার নামান্তর। তার চোখে ভগবানই দরিদ্রেব বেশ ধরে এসেছেন পৃথিনীতে। গামিও তাই আমাদের সমস্ত প্রস্থো এই দরিদ্রসেবাতেই চালিত করব। যদি কিছু প্রিমাণেও আমর: এই প্রয়োজন সিদ্ধি করতে পারি ত্রেই আমাদের কর্পোরেশনে আসা সার্থক হবে।'

তার প্রধান কর্মাধাক্ষ স্থভাষচন্দ্র। আর স্থভাবের কাছে কর্ম শুধ্ সম্পাদনার বিষয় নয়, কম সাধনার বিষয়। সে কেবল কর্মী নয়, সে কর্মযোগী। তার সমস্ত কর্মপ্রেবণার পিছে অধ্যাত্মপ্রেরন।

কী বলছেন বিবেকাননা? বলছেন: 'লড়াই করল্ম কোমর বেন্ধে—এ আমি খুব বৃঝি। আর যে ননে, কুছ পরোয়া নেই, 'ওয়া বাহাছর, আমি সঙ্গেই আছি—তাকে বৃঝি, সে বীরকে বৃঝি, সে দেবতাকে বৃঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার। ভারাই জগংপাবন, তারাই সংসাবের উলারকতা। আর যেগুলো খালি 'বাবা রে এগিয়োনা, ওই ভয়, ওই ভয়'— ডিসপেপটিকগুলো—প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কুপায় মনের এত জোর যে, ঘোর ডিসপেপসিয়া কখনো আমায়

কাপুক্ষ করতে পারবেনা। কাপুক্ষদের আর কি বলবাে, কিছুই বলবার নেই। কিছু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিক্ষল হয়েছেন, যাঁরা কখনাে কোনাে কাজ থেকে হটেন নি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেনি, তারা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়েব হেলে। মিননিনে, ভিনমিনে, হেঁড়া স্থাতা তমােগুণ আর নরকর্ণ্ড আমার চক্ষে হুই এক। মা জগদস্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিন্টাল বলতে, 'এ বীর।' আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই—'উৎপৎস্তাভেইন্ডি মম কোহিপি সমানধর্মা'—এই ঠাকুরেব দাসান্ত্র-দাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মত, যে আমায় বৃঝ্রে।'

আর কত ছেলেবেলা থেকেই স্থভাষেব এই সেবার্চনা।

'যথন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন তথন জীবেব সেবা ও ঈশ্ববে প্রেম ছই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববৃদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তা দয়া, প্রেম নয়, আব আত্মবৃদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তা প্রেম। আত্মা যে সকলেনই প্রেমাস্পদ তা শ্রুতি, প্রত্যুক্ত, সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যায়। বৈবাগ্যবান ব্যক্তিব কাছে আত্মা জীবাত্মা নয়, সর্ববাপী সর্বান্তর্যামী, সকলেব আত্মান্তর্পে অবস্থিত সবেশ্বব। অহৈতিনির্চ্চ আমরা, আমাদের জীববৃদ্ধি বন্ধনেব কারণ। স্বতরাং আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নয়। আমবা দয়া করিনা, সেবা করি। কাউকে দয়া কবছি, এ অম্বুভব আনাদেব নেই, তার পরিবর্তে আমরা সকলেব মধ্যে প্রেমান্তর্ভি ও আত্মান্তব করে থাকি।'

কর্পোরেশনের অধীনে প্রথমেই একটা শিক্ষাবিভাগ খোলা হল, সারা শহরে স্থাপন করা হল অনেকগুলো অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল, শুধু ছেলেদের জ্বন্থে নয়, মেয়েদের জ্বন্থেও। নিবক্ষরতাই ভো প্রবশ্যতার আশ্রয়, আর গৃহের আসল যে আলো সে তো শিক্ষার আলো, বাইরের আলো নিখে গেলেও বাতে দেখা যায়। খোলা হল ষাস্থাবিভাগ, পাড়ায় পাড়ায় বসানো হল ডিসপেনসারি যাতে গরিবেরা বিনামূল্যে পেতে পারে চিকিৎসা, পেতে পারে ডাক্তারি পরামর্শ। শুধু রোগের প্রতিকার নয়, রোগের প্রাত্তাবের প্রতিষেধ তৈরি করো। নির্ভেজাল খাত জোগাও, আর তা শস্তা দরে। তুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করো। সেই সঙ্গে বস্তির উন্নয়ন। উন্নয়ন যানবাহনের। আর পর্যাপ্ত জল দাও সকলকে। সব মিলিয়ে কলকাতাকে অমল-উজ্জ্বল করে তোলো। চারদিকে মঙ্গলের শন্থ বাছাও।

আর এ সমস্ত চারুকর্মের দক্ষ করেকার স্বভাষ।

ভারতীয় মহাপুরুষদের নামে রাস্ত' ও পার্কের নামকরণ করো।
মিউনিসিপা।লিটি চিরকাল লাট-বড়লাট ও সবকারি হোমরাচোমরাদের অভিনন্দন জানিয়েছে, এবাব থেকে দেশবরেণ্যদের
অভ্যর্থনা ঝবেঃ মুক্রেন্ডা- গাঞ্জিকে, পণ্ডিত মতিলাল নেহককে,
বল্লভাই প্যাটেলকে।

কিন্তু মহাত্মা— জেলে মহাগ্মাব সহটোপের অসুখ। তাঁর এপেন-ডিদাইটিস হয়েছে। খবর পাওয়া গেল বাংগাই জানুয়ারি তাঁর অপাবেশন হবে। অপারেশন করবে ইংরেজ ডানুবাব, করেল মাডিক। সমস্ত দেশ কর নিশাসে অপোকা করতে লাগল, অস্তোপচারের কল যেন শুভ হয়, মহাত্মা যেন সেবে ওঠেন।

আব ব্রিটিশ গভনমেণ্টের ভয়, ফল অশুভ হলে কনেল ম তেকের অস্ত্রাঘাতের কী-নাজানি ব্যাখ্যা কবে ভারত্বধ।

যাই হোক, অপারেশন ভালো ভাবেই হল আব উনিশ শো চবিবশের পাঁচুই ফেক্রয়ারি, মেয়াদ উতার্থ হবার বছ আগেই, গভন-মেন্ট তাকে খালাস দিয়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে গান্ধি বোস্বাইয়ের কাছে জুহুতে গেলেন বিশ্রাম কবতে। দেশবন্ধু, আর মতিলাল নেহরুকে ডেকে পাঠা, লন কাউন্সিল-প্রবেশের নীতিটা আরেকবার যাচাই করে দেখতে।

কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলীদের কৌশল কুতকার্য হয়েছে, বিশেষত

বাংলায় আর মধ্যপ্রদেশে। শাসনকাণ্ডের মে বিভাগগুলো 'রিক্কার্ভড' বা খোদ লাটসাহেবের অধীন, তাদের ছোয়া যাবে না, কেননা তারা ভোটের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু যে বিভাগগুলো 'ট্রানস-ফারড' বা মন্ত্রীমহোদয়দের অধীন, তা ভোটে ফেলে ঐ তুই প্রদেশ একেবারে নস্থাং করে দিল। মধ্যপ্রদেশে তো সমস্ত বাজেটটাই বাজিল হয়ে গেল। বাংলায় স্বরাজীরা মন্ত্রীদের মাইনেই নাকচ করে দিল। এ সব নাকচ করবার পর গভর্নর অবশ্য তার বিশেষ ক্ষমতার বলে 'ভিটো' করে দিতে পারত। 'ভিটো' করলে তো এই দাড়ায় প্রাক-রিফর্ম দিনের মত গভর্নরই রাজ্য চালাচ্ছে, মন্ত্রীরা সব কাষ্ঠ পুক্তলী, বড়জোর নিশ্চল সঙ। বাংলার গভর্নর রিফর্মসকে সেই উপহাস্থ পর্যায়ে নিতে যেতে চাইল না। মন্ত্রীরা বিদেয় হল।

তাই দেখ কাউন্সিল বর্জন করে কংগ্রেস কিছুই করতে পারেনি, শুধু বাজেমার্কা কতগুলো লোককে মজা লোটবার স্থ্বিধে করে দিয়েছে, আর এইবার কাউন্সিলে ঢুকে স্বরাজীরা কত বড় জয়ের মুকুট মাথায় পড়ল। সরকারের হারে জনগণের সে কী উল্লাস! আব উল্লাসই তো সংগ্রামের পরম রসায়ন।

যত উল্লাস তত সংগ্রাম, যত সংগ্রাম তত উল্লাস।

সেবাও তো সংগ্রামেরই অঙ্গ। বাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, হার্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সংগ্রাম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে। দেশবাসী যদি সুস্থ, শিক্ষিত ও শক্তিশালা না হয়, তা হলে স্বাধীনতার জ্ঞানে হবে কী করে ? পাছে স্বাধীনতার দৈন্ত হয় দে ভয়েই তো বিদেশী গভর্নমেন্ট দেশের লোককে রেখে দিয়েছে অন্ধকারে, অক্ষর-হীনতায়, রেখে দিয়েছে দারিজ্যের পন্ধ-পন্ধলে, রোগের শোকের স্মভাবের ভাড়নার মধ্যে।

তারই নিরাকরণের আপ্রাণ চেষ্টায় স্থভাষ রাত-দিন খাটছে। সেই সকালে অফিসে ঢুকছে, বাড়ি ফিরতে-ফিরতে কখনো প্রায় মাঝরাত। কেননা কর্পোরেশনের ভিতরে-বাইরে পরিদর্শনের কাজটাও তো তারই। তাই সবাই ঠিক সময়মত অফিসে আসে, কাজে মন লাগায়, ফাঁকি দিতে কাক্ল ইচ্ছে করে না। স্থভাষ এমনই প্রিয় ও প্রীতিমিগ্ধ যে ওর সমস্ত কথা নির্বিরোধে পালন করতে সবাই উৎসাহ পায়। স্থভাষের উপস্থিতিটাই উৎসাহ।

কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়র কোটস বুঝি একটু অসতর্ক। স্মৃভাষের সাননেই সিগারেট খাচ্ছে।

স্ভাষ গম্ভাব মুখে বললে, 'ইজ ইট প্রপার, নিস্টার কোটস, টু স্মোক বিফোর এ স্থুপিরিয়ব অফিসর ?'

'সরি।' কোটস তৎক্ষণাং সিগাবেট ফেলে দিল।

তিলেমির তালু তট দিয়ে কোনো কিছু ই বয়ে দিতে দেবে না স্বভাষ সময়নিদা, তংপরতা, সচেষ্টতা লো নয়ই, না, সৌজন্মও নয়। শৈথিলাই সাক্ষে বড় পাপ। নবে থাকাই অশুচিতা। কাজ কবজি এ ভাব মনে না বাখলেই অপবিমেয় কাজ কবতে পারবে। না, কাজ নয়, প্রাণের আনন্দে আত্মবিকাশ কবিছি।

কোটস টেবিলের উপরই বসে আছে পা ঝুলিয়ে। চিফ একজি-কিউটিভ অফিসর যে ঘবে ঢুকেছে বোধহয় লক্ষ্য করেনি কিংবা লক্ষ্য করলেও সহজাত ইংরিজি মেজাজে এই উপর-চড়া ভাবটাকে বিসদৃশ ঠাওরায়নি।

স্থভাষ ধীবহুবে বললে, 'স্থিপিবিয়ব অফিসরের সামনে ও ভাবে বসাটা ঠিক নয়। চেয়াবে বসাটাই সমীচান।'

কোটস ভক্ষ্মি দাঁড়িয়ে পড়ল। দোষ মেনে নিল সলচ্ছ মুখে। সেই থেকে স্থাষের সামনে কোটস দাঁড়িয়ে থাকতে চাইত। কিন্তু স্থভাষ তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিত না। বলত, 'সিট ডাউন প্লিজ।'

তখন স্বভাষের অনুরোধ না রেখে উপায় থাকত না।

ভকণ যুবক, অথচ নম্রভার শক্তিতে প্রশাত্রস্তীর, সর্বত্র দক্ষতা ও কর্মোৎসাহের দাপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে, সকলেই স্বভাষের প্রতি শ্রদ্ধায় আরুষ্ট হচ্ছে। আর মাইনে যেখানে আড়াই হাজার টাকা, স্থভাষ নিচ্ছে মোটে দেড় হাজার, হাজার টাকা অম্লান মুখে ছেড়ে দিচ্ছে। আমার অততে প্রয়োজন নেই, ও দিয়ে অনেক জরুরি অভাব মেটানো যাবে। আমি এখানে বাণিজ্ঞা করতে আসিনি যে নিজেকে পণ্যে পরিণত করব।

এই তপঃশুচি নিরাসক্ত চরিত্রের সৌরভে কে না মুগ্ন হবে ?
দেশবন্ধুর কাছে কর্পোরেশন সম্পর্কে অনেকে তবু নানা
অভিযোগ এনে জড়ো করে। দেশবন্ধু বললেন, 'দাঁড়াও, আমাদের
একটু নিশ্বাস ফেলবার সময় দাও। জ্ঞানো না এ কর্পোরেশনের
উন্ধৃতিসাধনের জন্মে আমি আবার একটা ত্যাগ স্বীকার করেছি ?'

আবার কী ত্যাগ! অভিযোক্তারা চট করে বুঝতে পারে না।

'আমার স্বরাজ্যদলের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মান্ত্রটিকে কর্পোরেশনে দান করেছি। আমার দলেব ক্ষতি হচ্ছে হোক, কর্পোবেশন প্রমন্ত হয়ে উঠুক।'

তথন লোকে ব্ঝতে পারে ত্যাগের তাৎপর্য। ব্ঝতে পাবে সেই শ্রেষ্ঠ মামুষটি কে।

জুহুতে মহাত্মার সঙ্গে এসে মিললেন দেশবন্ধু, সঙ্গে মতিলাল।
স্বরাজ্যপার্টির সাফল্য কোথায় কতদূর হচ্ছে তারই খতিয়ান করার
উদ্দেশ্যে এই মিলন। কিন্তু আবার সেখানে নীতিব ক্ষেত্রে গান্ধিব
সঙ্গে দেশবন্ধুদের অনৈক্য হল।

গান্ধি বললেন, 'আমি এখনও এই অভিমতে স্থির আছি যে কাউলিল-প্রবেশ অসহযোগ-নীভির সঙ্গে সমগুস নয়। শুধু অসহযোগ কথাটার ব্যাখ্যা থেকে সামঞ্জয় খুঁজলে চলবে না, আসলে দেখতে হবে মানসিক ভঙ্গিটা কী। শুধু ফল দেখলেই চলবে না, উপায়ও দেখতে হবে।' সেই পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন: 'প্রাপ্তিই একমাত্র বিবেচ্য নয়, পদ্ধতিও বিবেচ্য।'

উত্তরে দেশবন্ধু আর মতিলাল যুক্ত বিবৃতি দিলেন: 'কাউন্সিল-

প্রবেশ যে কী করে অসহযোগের পরিপন্থী হতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে অসহযোগ যদি জীবস্ত আচরণ না হয়ে শুধু একটা মানসিক ভঙ্গিমাত্র হয়, তা হলে দেশের সত্যিকার স্বার্থের খাতিরে আমরা অসহযোগকেও বর্জন করতে বাধ্য হব। এই বাক্যদ্বন্দ্র অনর্থক। আমরা মনে করি আমাদের কাউন্সিল-প্রবেশও অসহযোগ আন্দোলন গ্রন্থেরই একটি অবিচ্ছিন্ন প্রষ্ঠা।

কিন্ত বিভেদ সত্ত্বেও কোনো বিরোধ হল না। মহাত্মা বললেন, আমি গঠনমূলক কাজে মন দিই, ভোমরা দেখ শাসন্যন্ত্র অচল করতে পারো কিনা।

গোলমাল বাধল গোপীনাথ সাহাকে নিয়ে।

মে নাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভা বসল সিরাজগঞ্জে, সভাপতি আক্রম খাঁ। গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেছে কিন্তু আধীনতা-যজ্ঞে তার আত্মাহুতির আগুন তথনো নিপ্পত হয়নি। তাই সেই সন্মিলনে তার সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গৃহীত হল। 'যদিও সশস্ত্র বলপ্রয়োগের নীতি কংগ্রেস সমর্থন করে না বরং হেয় বলে নিন্দিত করে, যেহেতু অহিংসাই তার প্রব নীতি, তবুও গোপীনাথ সাহার আত্মবলিদানের আদর্শ দেশের সাম্প্রতিক স্বার্থের বিচারে আন্ত হলেও অভিনন্দনযোগ্য।' মোটকথা এটাই শাদা কথায় বলা হল যে গোপীনাথের মত ও পথ কংগ্রেস বরদান্ত না করকো তার নিঃস্বার্থ ও বীরহপূর্ণ আ্মবিসজনের ভাবটাকে সে প্রশংসা তো করেই, সন্মানও করে।

প্রস্তাব দেখে গভর্নমেণ্ট তো চটে গেলই, মহাত্মা গান্ধিও ক্ষুব্ধ হলেন।

আহমেদাবাদে অখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় সিরাজগঞ্জের প্রস্তাবটাকে পরোক্ষে কটাক্ষ করা হল। আর্নেস্ট ডে-র অকাল মৃত্যুর জ্বস্তে তৃংখ প্রকাশ করা হল, তার শে। নসম্ভপ্ত পরিবারকে জানানো হল সমবেদনা। আর গোপীনাথ সম্পর্কে বলা হল, যদিও তার দেশপ্রেম সম্বন্ধে কংগ্রেস সচেতন, সে দেশপ্রেম প্রাপ্ত পথে চালিত, এবং কংগ্রেস অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী বলে তার বিচারে ঐ দেশপ্রেমজাত হত্যা নিতান্ত গর্হণীয়। আরো বলা হল, ঐ সব রাজনৈতিক হত্যা আইন-অমাক্য-আন্দোলনের প্রস্তুতিকে ব্যাহত করে, স্বরাজ বা স্বাধীনতার পথকে করে তোলে কন্টকাকীর্ণ, স্ক্তরাং তা সর্বতোভাবে শোকাবহ।

বলা বাহুল্য এ বয়ানের পক্ষে স্বয়ং গান্ধি, আর দেশবন্ধু যিনি বাংলার কংগ্রেসের সভাপতি তিনি তার বিরুদ্ধে—আর কিছুর জ্ঞেনাহোক, মমতাহীন ভাষাটার জ্ঞে। এমন নয় যে দেশবন্ধু রাজনৈতিক হত্যায় বিশ্বাসী, এমন নয় যে তিনি হিংসা বা সশস্ত্রতার স্বপক্ষে, তবু কী অমান্থবিক অভ্যাচারের ফলে এই হত্যাস্পৃহা, সে সম্বন্ধে কিছ় বলা হবে না ? আর্নেস্ট ডে-র মৃতুতে হুংখ প্রকাশ করা ভালো কং দিস্ত মাতৃগতপ্রাণ সরল গোপীনাথের জ্ঞে একট্ও গোপন সহায়-ভূতি থাকবে না ?

অথচ বছর চারেক আগে দেশবন্ধুর বাড়িতে বিপ্লবপদ্থীদের সঙ্গে মহাত্মার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'যদি ভারতব্যের ভরবারি থাকত আমি তাকে তা নিষ্কাশিত করতে বলতাম। কিন্তু যখন তার ভরবারি নেই আমি তাকে অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করতে বলি। অহিংসাকে একটা কূটনীতি হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এ শয়তান গভর্নমেন্টকে ধ্বংস করাই আমার একমাত্র ভা

বিপ্লবপন্থীদের অনেকেই গান্ধির কথা মেনে নিল, অহিংসা শুণু একটা বিকল্প ব্যবস্থা, কার্যসিদ্ধির শুণু একটা পদ্ধতি-প্রকরণ। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে যারা ভক্রণ যারা অত্যুৎসাহী তারা বশীভূত হঙে চাইল না। তারা তাদের বিপ্লবের স্বপ্লকে নিক্ষিয়তায় বিবর্ণ করে দিতে পারল না। গান্ধিবাদের প্রথম ব্যতিক্রম ঘটাল তারা শাখানিটোলা পোস্টাপিসের আক্রমণে, যার ফলে বরেন ঘোষের ফাঁসি হল। সে আক্রমণের নেতা সম্ভোষ মিত্র।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম,এই গোপীনাথ।

এমনি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে পরিচিত হলে আর্নেস্ট ডে-র খুনটাও হয়তো ফাঁকায় মিলিয়ে যেত, কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস তাতে তার সসম্মান পুষ্পহার রাখল বলেই গান্ধিজি ক্ষুণ্ণ হলেন।

তর্কযুদ্দে প্রবৃত্ত হলেন দেশবন্ধ। আমরা তো গোপীনাথের প্রাণটাকেই বাহবা দিচ্ছি, তার প্রণালীটাকে নয়। আমরা তো এ কথা বলিনি যে হি সার পথটা মহনীয়, আমরা বলতে চেয়েছি গোপীনাথের দেশপ্রেম মহনীয়। বিদেশী ডে-র জন্মে শোক করব এ ভালো কথা, আমরা আমাদের স্বদেশবাসী গোপীনাথের জন্মেও ছ ফোটা ফেলি চোখের জল।

আর সূভাবের কী মত ?

ভার বিপ্লবের স্বপ্ন ভো আরো অভিকায়। সে ভো এমনি বিচ্ছিন্ন হনন নয়, সে এক সামগ্রিক সামরিক অভাতান। বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে সে অভাতান সম্ভব নয়। ভাই ভো আমরা সাম্প্রতিক কৌশল হিসেবেই অহিংসাকে ত্রত কবেছি। কিন্তু মনে-প্রাণে-ব্রিতে সব সময়েই আমাদের বিপ্রবের হপ অকুন্ন রয়েছে।

বলা যাক, শৈলা চিকিৎসায় অক্ষম হয়ে ভারতব্য আপাতত হোনি ওপাণি ধরেছে।

তরবারি থাকলে কে আর তা খাপে চেকে রাখত! অপনাব অস্তিবের আনকে নিজেই সে বেরিয়ে আসত খাপ থেকে।

গোপীনাথের ফাঁসির পর হারশ পার্কে যে সভা হয়েছিল তাতে বলোছিল গুভাষ: 'আব কিছু নয়, শুধু ব্রিটিশদেব বণিকস্বাথে আঘাত করো, অর্থাং তাতের ভাতে মারো। ছুই উপায়ে এদের ভাড়ানো যায়, হয় হাতে মেরে, নয় ভাতে মেরে। হয় অস্তের শক্তিতে নয় ওদের মুনাফার সংকোচ ঘটিয়ে যেহেতু অস্ত্রশাক্তি ভারতবর্ষের পাক্ষে এখন অলভ্য বা বলতে পারো অনুপ্যোগী, বিকল্প পথই আমাদের বেছে নিতে হবে। হাতে মেরে নয়, ভাতে মেরে ওদের বিতাড়িত করব।

কোনো বিপ্লবী দলের সঙ্গে স্থভাষ প্রত্যক্ষে সংশ্লিষ্ট নয়, সে কংগ্রেসেরই একজন, তাই বলে বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের প্রতি ভার শ্রদ্ধা যোল আনা। আর তার আদিগুক তো সেই কুদিরাম।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ঘাটাল মহকুমা, ঘাটাল মহকুমার মধ্যে দাসপুর থানা আর দাসপুব থানার মধ্যে গ্রাম সোনাখালি। সেই সোনাখালি গ্রামে সভা হচ্ছে। সভার উদ্বোধক, প্রধান অভিথি, সভাপতি, বভা—সব মিলে শুধু একজন। শ্রোভা অগণন গ্রামবাসী। সভাস্থল একটা বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত মাঠ।

সভার আয়োজন সামাক্ত। একটা টেণিল, একটা চেয়ার, পাশে একটা খুঁটি পোঁতা, খুঁটিতে টাঙানো একটি মানচিত্র—ভাবতব্যের মানচিত্র।

আর বক্তার হাতে একটা শীর্ণ লাঠি। একটা চিহ্নণ্ড, ঋজু ও তীক্ষা সেই দশুধর কে ?

সুভাষচন্দ্র।

সুভাষ চেয়াবে না বসে টেবিলে উঠে দাডাল বঞ্তা দিতে। বক্ততাও অভিনব। সংক্ষিপ্ত ও তেজোকত।

লাঠি দিয়ে মানচিত্রকৈ স্পর্শ করল সুভাষ। জন হাকে জিজেস করল, 'এ কোন দেশের মানচিত্র ?'

জনতা উত্তর দিল: 'ভারতবর্ষের।'

'মানচিত্রে এ দেশের রঙ লাল কেন গ'

'পরাধীন বলে, জনতাব থেকে কে একজন বললে, 'যন্ত্রণায় লাল।'
মারেকজন বললে, 'রঙটা ব্রিটিশ সহস্কারের বঙ। অন্য দেশকে
পায়ের তলায় রেখেছি, সেই জয়োল্লাসেব। আমাদের সামাজ্যে
পূর্য কখনো অস্ত যায়না সেই অহমিকার।'

'এখন কী করতে হবে ?' জিজেস করল স্মভাষ।

জনতা ধ্বনিত হয়ে উঠল : 'রঙটা পালটাতে হবে।'

'হাা, পালটাতে হবে। একে সবুজ করতে হবে। সবুজই প্রাচুষ্টের রঙ, যৌবনের রঙ, অগ্রগতির রঙ। কিন্তু এ রঙের বদল হবে কী করে যদি না আমরা ধাধানতা আনতে পাবি গু

'স্বাধীনতা আসবে কিসে গু

'চলুন আমার সঙ্গে চলুন।'

স্থভায থেমে পড়ে গ্রামের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। পিছনে-পিছনে চলল জনতা।

কোথায় চলেতে কোন দিকে চলেতে কেউ পশ্ন কৰল না।
পুৰোৰতী হয়ে অমনি কেউ এবিয়ে চললে তাকে বুলি বিন্ধাৰণকাই
মন্ত্ৰণ কাতে হয়। এ দুপ্ত নেতৃতকে মানবার জন্মে যেন নিজের
থেকেই প্রেলা আন্স।

একটা বাংচ্ব নামনে নেসে খামল স্কুলায়। সঙ্গে সংস্কৃতি পিছনের জনহাও দাড়িয়ে পড়ল।

বাছির সামনে তুলদীমক। দেখানে স্বভাষ তার একটি নাবব-নিবিড প্রণাম নিবেদন কবল। আর সকলকে বললে প্রণাম করতে।

পরে ভাবগন্তাব স্বরে বললে, 'গামার গুঞ্দেবের বাড়ি। আমার — আমানের— সকলের ভার্য।

গোমবাসী জনতা সকলেই জানত এ বিপ্রবী কুদিরাশের বাড়ি। আজু আবার নতুন অর্থে জানল, সুভাবের গুরুদেবের গৃহ।

সুভায বললে, 'কুদিরামের পণ্ট আম দের পথ— 'লসাধনার পথ, স্বদেশমুজিব যজে আমুবিসর্জনের পথ। কথা অনেক হয়েছে এখন শুরু চলা, পথচলা। আমাদেব সব পথট এগিয়ে যাবার পথ, ফিরে যাবার পথ নেই।'

গোলীনাথ সম্পর্কে সিবাজগণ্ডের প্রস্থাব গান্ধিকে ক্ষ্ম করেছিল
বটে কিন্তু সাত বছর পরে ১৯৩১এ করাচি কংগ্রেসে যখন ভগং ;
স্থাদেও আর রাজগুরুর ফাসির কথা উঠল তগন মহাত্মা আর মুধ

ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁরই সম্মতিতে আর সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হল, যদিও বিপ্লবীদের হিংসাকাণ্ডগুলি নিন্দনীয়, তাদের সাহস, বীরত ও আত্মবলিদান নিঃসন্দেহে অভিনন্দন্যোগ্য।

দেশবন্ধুব পরলোকগমনের পর মহাত্মা বললেন, 'গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে আমার ও দেশবন্ধুব মধ্যে বাদানুবাদট। প্রেমের কলহমাত্র ছিল।'

তবে কি গোপীনাথের সাহস, বীবত ও আত্মবলিদানের প্রতিও তার সমর্থন ছিল ? অনুচ্চাবিত সমর্থন ? স্বৰাজ্যদলেৰ অগ্ৰগামিভায় সৰকাৰ বিচলিত হয়ে পডল। এদিকে তাৰকেশ্বৰ নিয়ে নতুন ধৰকেৰ এক গোলাখাল পাকিন্য উঠেছে। সে আন্দোলনেৰ পুৰোৱাও দেশবন্ধ।

দেবস্থান কলুষি ৩ হয়ে যাচে, নোহস্তের আচরণ সাধুজনোচি ৩
নয়, বিশাট দেবসম্পত্তি নানা উচ্ছেদল হায় অপচিত—বা লা কংগ্রেস
কমিটির উপর চাপ এল, পাঞ্জারে আকালি আন্দোলনের মত
তানকের্যবন্ত আন্দোলন চালাও, তীর্থকৈ পাপ্পঙ্ক থেকে উদ্ধার
করে। দেশবন্ধ খবর নিয়ে জানলেন অভিযোগ ভ্যাবহুতারে সতা।
স্থিন করলেন আন্দোলন চালাগেন মোহস্থের কলে থেকে মন্দির
ত স্থিপ্ত সম্পত্তি উপর বাবে তালের প্রিচালনার ভার জনসাধারণের
নির্যাচিত কোনো কমিটির উপর বাবে ব্যাক্রিন।

ুক হল সভাগ্রহ স্বেক্ডাসেশকের দল যাত্র শবল মন্দিরের দিকে মোহম সংশ্ব গিলি যথানী নি পুলিশকে অশ্বন্দ কবল।

কুলিম-পাণি পুলিশ যথাবা । না'১১।ছ কবন।।

সুক হল শাকিপুৰ্ণ প্ৰ'ত্ৰাৰে। সভাতে লাগল স্বেচ্ছাসেবীৰ দল দীৰ্ঘণৰ সন্ধৰ শোভাষাত্ৰ।

লাম লিটন শ্রাধানপুর ব এক সভায় বাক্স করে বলালে, শব্রেশ্ব আন্দোলন এ শটা হাণিকান টাওডা

লাকণ না খাঁটি, দেখাছি। দেশবন্ধ চিববাৰে ডাকলেন, 'অসহযোগ আন্দোলনেও এনাকে স্বাত্র জেলে পানি কৈ, এবাবও পাঠাতে চাই কোনকে না পাঠালে যে ভাষা লাকে ডাই এছ পাবছি না। কী, যাবেগ 'এক্ষুনি।' চিররঞ্জন এক ডাকে প্রস্তুত।

পরের অভিযানে চিরবঞ্জন অগ্রণী। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। স্বাসরি বিচারে তাব ছ মাস জেল হয়ে গেল।

দেশবন্ধু তথন বাঙলাব যুবকদের ডাকলেন। এ আব ধনীয় আন্দোলন নয়, এ রাজনৈতিক আন্দোলন। তোমবা এস, প্রমাণ দিয়ে যাও আমাদেব স্বাধীনতাই প্রম পদার্থ আব বর্বব প্রশাসনই ভাঁওতা।

লাঠিচা: গুলিবৰ্ধণে উন্নীত হল।

দেশবন্ধু বললেন, 'এবাব ভবে আমি যাব।'

মোহস্ত সতীশ গিবি তখন বেগতিক দেখে গদি হাড়ল 'শস্ত প্রভাত গিরি স্থলাভিবিক্ত হল। তাবপব আপোসনিম্পত্তি হতে দেবি হল না।

একদিকে ধর্মের নামে নগ্ন অভিচাব আবেকদিকে ধ্যের নামে আন্ধ প্রতিহিংসা। দিকে-দিকে স্থক হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমানের মারামারি কাটাকাটি, দিল্লিতে, নাগপুরে, লখনৌয়ে, এল হংবাদে-স্বচেয়ে ভ্যাবহ, ভীষ্পের চেয়েও ভীষ্ণ, কোহাটে।

একটা স্পেশ্যাল ট্রেন করে চাব হাজাব হিন্দু পথেব ভখিবি হয়ে কিবে এল বা ওলপিণ্ডিতে, লাহোবে, এখানে-সেখানে। নিনিতে, মহম্মদ আলিব বাভিতে, গান্ধি একুশ দিনেব অনশন সুক্ত কবলেন। ভাবলেন ভাব এই আ গ্লীড়নে সাম্প্রদাযিক হিংসাবোধ বিদ্বিত হবে। দিল্লিতে যথাবাতি একাসম্মিলন বসল, নানা বিধি নিষেপ্রব নির্ঘণ্ড তৈবি হল, মন্দিবে মসজিদে উথিত হল নানা নাব্ব-স্বব প্রার্থনা, কিন্তু জাতিব মন থেকে হিংসা আব গেল না। যা যাবাব নয় তাই নানা রক্ষে ইন্ধন খুঁজতে লাগল।

বাংলায় প্যাক্টেব জত্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গানা বাধতে পেল না। ভথন গভর্নমেন্ট অবাজিস্টাদের দাবাবার অহা পথ না পেয়ে বেঙ্গল অভিষ্ঠান্স নামে এক জকরি অভিস্থান্স জাবি কবে বসল। জকরি বেহেতু এ মর্ভিন্সান্দ ছাড়া ক্রমবর্ধমান সহিংস বিপ্লববাদকে দমন করা যাচ্ছে না। এ মর্ভিন্সান্দে যথেচ্ছে গ্রেপ্তার করা যাবে ও বিনা বিচারে বন্দী কবে রাখা যাবে খুশিমত। স্কুতরাং একজালে প্রায় সত্তর জন স্বরাজীকে গ্রেপ্তাব কবে মন্ত্রীণ করা হল। এই সত্তর জনের মধ্যে স্বাপ্রগণ্য স্তভাব, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা।

আর সকলকে ধনা হল বেঙ্গল অভিন্তাকো, সুভাষের বেলায় আনা হল সেই পুনোনো পচা আইন, সেই ১৮.৮-র রেগুলেশন থি — সুভাষেব সঙ্গে আরো ত্জনকে জুড়ে দেওয়া হল, সভ্যেন্দ্র মিত্র আর অনিলবরণ রায়কে।

এই গ্রেপ্তাবের কাবের, সরকার থেকে বলা হল, বিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্র। তাবল বাজে কথা, বিফের দেশবাসী তা মেনে নিতে পারল না। রাজবল্দীর। বাজিগত ভাবে বিপ্লবে বিশ্বাসী হতে পারে কিন্তু তারা কোনে। সংহিস অভাতাবের বড়াইছু করেছে এ নিদারণ মিথো। টাউন হলে, কাল কাফুনের বিরুক্তে সভা হল, ভাকা হল হরতাল।

দেশবন্ধ তথন সিমলেথ, ভগ্নস্থাস্থা উন্ধার কববার চেষ্টায় বিশ্রাম কবছেন। তার কাজে খবব পৌছুতেই ডিনি গর্জে উঠলেন: 'কী, স্থাভাষকে ধরেছে! এবার আমি গভর্মান্টকে কাঁপিয়ে জাডব।'

মার তাকে বিশ্রামে কে মাবদ্ধ করে রাথে! তাঁ. প্রধান
সহক্ষীদেব তাঁর কাছ থেকে এমনি করে অপসারিত করার অর্থ
তাকেই পদ্ধ করে ফেলা। কর্পেরেশনে স্বভাষ কত কলাণকর
কাজেব পত্তন করেছে, সব এক নিমেষে ভঙ্গল হয়ে যাবে! স্বভাষ
তো এখন পুরোদস্তর গঠনের কাজে বাস্ত, ওর এখন শুজনীতি
ঘাটবার সময় কোথায় ? এ আব কিছু নয়, এ হচ্ছে হীনতম প্রতিহিংসা। প্রাদেশিক কংগ্রেস কেন গোপীনাথের মাত্মভাগিকে
প্রশংসা করল ? কেন সরাজাদল মন্ত্রীদের দিল্লত করে ডায়ার্কি
বা দ্বৈরাজ্যের অবসান ঘটাল ?

কলকাতায় ফিরে এসে মেয়রের আসন থৈকে দেশবন্ধু দৃপ্ত ভাষণ দিলেন: 'স্থভাষ যেমন বিপ্লবী আমিও তেমনি বিপ্লবী। ওবে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করছে না কেন ? যদি দেশপ্রেম অপরাধ হয়, আমি অপরাধী। যদি স্থভাষ অপরাধী হয়, আমিও অপরাধী। এই কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ও মেয়র একই অপরাধে সমান অপরাধী। তবে একজনকে ধরলে আরেকজনকে প্রছে না কেন ?

এ আইন কোনো বিপ্লববাদ দমন করবার জ্বস্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে না—ং'য়োগ করা হচ্ছে বিধিসম্মত সংগঠনগুলিকে ভেঙে দেবাব উদ্দেশ্যে। এ অত্যাচার আমবা কিছুভেই সহ্য কবব না।

শুধু পাশবিক শক্তির প্রাবালা সুভাষকে ধরে নিয়ে গেল। প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন কবতে স্থভাষ সকালবেলা কাজে বেকল, কাজ থেকে বাড়ি ফিবে এসে দেখল পুলিশবাহিনী ভাব জন্মে অপেক্ষা করছে। কোনো অভিযোগ জানলে না, কোনো কৈফিয়ত চাইল না—কোনো বক্তব্য নেই ব্যাখ্যা নেই— শুধু ঘোষণা করলে, আমাদের শরীবে বন্ম পাশবিকতা আছে, ভার জ্যোরে ভোমাকে আমবা কারাগাবে টেনেনেব। এই কি আইন ? এই কি বিচাব ? এই কি সভ্যতা?

টাউন হলের সভায় দেশবন্ধু বাংলার যুক্তদেব ডাকলেন উদাব-কণ্ঠে: 'বাংলার যুক্ত, ভোমাদেব বুকে স্বাধানতার হৃষ্ণা আগুন হয়ে জ্লে উঠুক। স্বাধানতার জ্বলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এস, আত্মবিসক্ষন দিতে দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠো। এই জরাজার্ণ দেহ নিয়ে স্বাত্রে আমি স্মুখীন হব, ভোমবা পিছে এস। মা, একবার সংহাবম্ভিতে প্রকাশিত হও মা, আমর; সকলে শোমাব পায়ে আত্মোৎস্ত্র করে স্বাধীনতার পথ উন্তুক্ত করে ব্রি।'

আরো বিশদ হলেন চিত্তবঞ্জন 'স্বাধীন গার জ্ঞানে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত । বিপ্লববাদাদের বর্তমান পথ বিচার করে দেখলে আমি বিপ্লববাদী নই কিন্তু স্বাধীনতার জ্ঞান্ত্রের বিপ্লববাদীদের যে হৃদয়াবেগ তা আঁমি অনুভব করি। আমি মনে করি তাদের পথে স্বাধীনতা আসবেনা, যদি বিশ্বাস হয় আসবে তা হলে আমি এখুনিই তাদের আন্দোলনে যোগ দিই। তবে এ কথা ঠিক, স্বাধীনতার জত্যে সমস্ত তঃখভোগে আমি প্রস্তুত, দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুপাতে আমি সম্মত।

দেশবন্ধু মহাত্মাকে টেলিগ্রাম করলেন, কলকাতায় চলে আসুন।
অন্তরূপ টেলিগ্রাম গেল মতিলাল নেহকুব কাছে, মুগ্রে কেলকার
সরোজিনী নাইড়র কাছে। ভাঁশ সদলবলে চলে এলেন কলকাতা।
সমস্ত দেখে-শুনে মহাত্মা বুঝলেন, কাউলিলে ও কর্পেরেশনে
স্বরাজাদলের অভূতপূর্ব জয়ই গভর্নমেন্টকে হিংস্র করে তুলেছে।
অপদস্ততার শোধ নেবার জন্মেই এই চন্ডনীতি। ও আরেকরক্মের
সন্ত্রাসবাদ।

মহাত্মা তথন নিবন্ধুশ তোষণা করলেন : স্বধাজাপার্টির কর্মধারাই ক-ত্রেসের প্রধান কমপ্রভি বলে প্রিগণিত হতে। সেই ঘেষণায় স্কু স্বাফার নিজেন দেশবন্ধু হাবে মাজিলালে।

ববীজ্নাথ ভখন সাজেউনিয়ে, দক্ষিণ অংমেরিকাষ। তিনি লিখে পোঠালান :

> প্রাণাপ যথন চেটিয়ে কবে ছুঃখ দেবার বডাই জেনো মনে তথন চাহাব বিধিব সঙ্গে লড়াই। ছঃখসহার তপজাতেই লোক বাগালির জয়, ভয়কে যারা নানে তারাহ জাগিয়ে রাখে ভয়। মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে, মৃত্যু যাবা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে

জালিপুর সেন্ট্রাল ডে.ল মাস্থানেকের মত দিল স্থভাষ। সেখানে বসেই সে কর্পোরেশনের কাজ করে, ফাইল দেখে, অভার লেন্ধ। আলোচনা করতে আসে সেক্রেটাবি রামারা, ইঞ্জিনিয়র কোটস, আসে জে সি মুধাজি। সি-আই-ডির লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে খাকে। তরুণ স্থভাষকে ঘিরে প্রবীণ সব উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দৃশ্যটা তাদের কাছে খুব প্রীতিপ্রদ লাগে না।

ঠিক হয় তাকে বহরমপুর জেলে বদলি করবে।

বদলির ছদিন আগে দেশবন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কেমন আছ ?

স্থাষের মুখে সেই আশার দীপ্তি, চোখে সেই স্বপ্নের অঞ্চন, ছুই হাতে সেই শক্তির লাবণা।

প্রণাম করণ স্থভাষ। আশীর্বাদ কবলেন দেশবর্ষু। স্থভাষ বলসে, 'আমাদের আর শিগগির দেখা হচ্ছে না।'

'না, না, তা কী করে হয় ?' দেশবন্ধু গর্জন করে উঠলেন . 'আমি তোমাকে যত শিগ্গিব পারি আনার কাছে নিয়ে আসব।'

দেশবয়ু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বেরুলেন জাতীয় পুনগঠনে দেশবাসীর কাছ থেকে চাঁদা চাই, হাা, স্ববাজা ফণ্ডে, স্বরাজ্যপাটির কাজের জন্তে। দেশবাসী হুঃস্থ তা তিনি জানেন, কি ও দেশবাসী আবার সরকারী লাঞ্ছনাব প্রতিবাদে সমুগ্রং—এই তো ভাদেব কাছ থেকে ভিক্ষে নেবার সময়। মন্তত চাঁদা চেয়ে বোকা যাবে তাঁর প্রতি তাঁব দলেব প্রতি ভাদেব মাস্থা আছে কিনা। ভালোবাসা আছে কিনা।

যা সাড়া পাওয়া গেল, এক কথায় বলতে গেলে আশা ীত। এ সাড়া কোনো বিশুদ্ধ রাজনীতি বা বৈজ্ঞানিক বাস্তবব'দ আনতে পারে না, এ আনতে পারে একমাত্র ভালোবাস। ভাষা শী। ফুদয়স্পর্ণ।

> 'মু টাব গজ্ন শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুসারে সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতবে কবিয়া ইন্ধন চিরক্তম তারি লাগি জেলেছে সে হোম-হাতাশন

হাংপিশু কঁরিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহাবে
ভিক্তিভবে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াহে ভাবে
মবণে কুতার্থ কবি পাণ। শুনিয়াহি তাবি লাগি
বাজপুত্র পবিয়াহে জীর্ণ কহা, বিষয়ে বিবাগী
পথেব ভিক্তক।

ভিসেম্বরে বেলগাঁওয়ে কংগ্রেস বসল, মহাত্ম। গান্ধি সভাপতি। স্বৰাজীদেৰ কাছে হাব স্বীকাৰ কৰলেন মহাত্ম। আইনসভাগুলি অধিকাৰ কৰাই কংগ্রেসেব প্রাধান কর্মনীতি হলে দাডাল আৰু ব্যক্ট বা বজাৰেৰ মধ্যে বইল শুধু বিদেশী বসু।

দেশবন্ধ জাগিনে এই শেষ ক গ্ৰেসে যোগদান আৰ এই শেষ কংগ্ৰেসে উপিত হল ভাৰই জ্বপ •াক ।

কলক সাহিবে এশেই দেশবর নিলাকণ হাস্ত হয়ে পাড়লানে।
এদিকৈ বেক্সন অভিহাতো মেয়ান ইনিশা দে পাতিশেব এপ্রিলেই
টিট্রার্থি হয়ে যাড়েছে, শাই লোক হাট্র গার্থিত কবর ব জান্তো নতুন বিল এনেতে গাংশালেটি। সাংট ভালুয়ার সেই বিল পাশা কবিয়ে নেবান আড়েছেন হাবেছে। বিফ্লোবার্থিক এবের জাতে স্কেবলাব কিন্তু কা করে হাবেছে। বিফ্লোবার্থিক বিশেবতার কাতব।

'্যকৰে হাত আনি যাব।' ফৰুল বনাৰেও দেশে বা বলাছন আভিক্তা, 'এ ব্যাব বিলি পিশে হৈছে। দেব না। ডাভালোৰে বালো আলোক লগা সাধিয়ে দিছিত।

মফিয়ে ইং.ছেকশান ,দেওয়ে হল তাতে অধ্ণাৰ কিছু উপশাম হলাভে, জাৰ কনল ন, আৰু জাবেৰ দকন শাবীৰভ ভীৰণ জাবলা হয়ে পাড়সাৰ

'মবি আব বাচি, সাত্র গামাকে কাটলিলে কাটেই হবে।' এল দেই সাত্র। সাধানেই কেউ তাকে নিবস্ত কবতে পাব। না, বাসস্তা দেবালনা। 'বিশ্বক্ষাণ্ড লয় হায় গলেও ওঁকে নিবৃত্ত কবা যাবেনা। 'ত্মি কিছু ভেবোনা, শরীরের ডাকের আগে আমার দেশের ডাক।'

স্ট্রেচারে করে দেশবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে সহচর ডাব্রুবার রইল বিধান রায় আর ব্লে. এম. দাশগুপ্ত।

কে জানে কাউন্সিল থেকে তিনি জীবিত ফিরে আসবেন কি না। 'আমার সোনার দেশের সোনার ছেলেরা বিনাবিচারে বন্দী আর আমি আমার শরীরের কষ্টের জ্বস্থে অমুপস্থিত থেকে সে বর্বর আইন পাশ করিয়ে নে ার স্থুযোগ দেব ? প্রাণ থাকতে নয়।'

- চিত্তরঞ্জনের উপস্থিতিতে অসাধ্যসাধন হয়ে গেল, যারা সরকারের খারেরখাঁ তাদেরও কয়েকজন বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে। যেন তাদেরও হৃদয় অলক্ষ্যে স্বদেশপ্রেমে রঞ্জিত হল। ফলে বেশি ভোটে বিল অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

টাউনহলের বাইরে অপেক্ষমান জনতার সে কী হর্ষপ্রনি! জয় দেশবন্ধব জয়! বন্দেমাতরম!

কিন্তু বিল অগ্রাহ্য হলে হবে কী, গভর্নরের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে সেই বিলই আইন বলে চালু হয়ে গেল। তুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। এমন্ই সংবিধান তৈরি করা হয়েছে যে সাপও মববে লাঠিও বজায় থাকবে।

স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে পাটনায় এলেন দেশবন্ধ্। পাটনায় যাবার আগে তাঁর শেষ সম্পত্তি, তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি দেশের স্ত্রীজ্ঞাতির কল্যাণে দান করে দিলেন। 'আমি যখন আজ্ঞ সেই বাড়িতে গেলাম,' মে মাসে মির্জাপুর পার্কের এক সভায় মহাত্মা বলছেন, 'আমি শোকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এই বাড়ি, এই সুন্দর অট্টালিকা আর দেশবন্ধুর নয়—পৃথিবীতে তাঁর যে ধনসম্পদ ছিল তার শেষ চিহ্নটুক্ও তিনি নিজের হাতে মুছে দিলেন। তাঁর কথা ভেবে আমি না কেঁদে থাকতে পার্লছি না। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে তবু তিনি নিজের স্থস্থবিধের দিকে দকপাত না কবে দেশের ডাকে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন, গিরেছেন ফরিদপুরে, প্রাদেশিক সম্মিলনে। নিজের বলে মামুষের যা কিছু রক্ষণীয় তার সমস্তট্কু এমন ভাবে কেউ বিনিংশেষ ত্যাগ করতে পারে এ আমার কল্পনার অতীত।

একটু সুস্থ হতেই মার্চ মাদে আবার কলকাতায় ডাক পড়ল— মন্ত্রীদের মাইনের প্রদক্ষ আবার উঠেছে কাউলিলে।

'এবার আর আশা নেই।'

'মন বলছে আশা কম কিন্তু প্রাণ বলছে জয়লাভ হবে।' বললেন দেশবন্ধু, 'মাই হার্ট হুইসপার্স সাকসেন।'

কলকাতায় পৌছেই কাউলিলের সভ্যদের ডাক দিলেন: 'আপনাদের নিজের বলতে আর কী আছে ? আছে শুধু এক বিবেক। সে বিবেকেব কান্না শুনুন। নিজের ক্ষুদ্রমার্থের জন্মে বিবেকের কণ্ঠরোধ কববেন না। আপনাদেব স্বদেশপ্রাণ বীর ভাইয়েরা আজ জেলে শৃঙ্খলিত, জেলের বাইরেও আপনাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। দেশবাসারা দৈন্যক্লিষ্ট ব্যাধিজর্জর নিত্যবৃভূক্ষ্। এই নির্লজ্জ ব্যারোক্রেসিই সমস্ত তুঃখদারিদ্রোর কাবেণ। ওদেব হাত থেকে আপনাদের সহায়তা সরিয়ে নিন, ওদের নিয়েজিত মন্ত্রীর মাইনে অগ্রাহ্য করুন।'

আবারও দেশবন্ধ্ব জয় হল। মন্ত্রীর মাইনে নাকচ হয়ে গেল। গভর্নব লিটন তাব একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যদের েয়ে শাসন চালাতে লাগল।

দেউটসম্যান জ্বলতে লাগল গাঁত্রদাহে। দেশবন্ধুকে বললে, 'ছুষ্টবৃদ্ধি, ইভিল জিনিয়াস, ধ্বংসের সেবক, যাব আধ্যাত্মিক বাস মস্কোয়, সেই ঘূণার রাজধানীতে।'

শাটনায় ফিরে গেলেন দেশবন্ধ। বললেন, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বেশি মূল্যবান। জনসাধারণকৈ জাগিয়ে তোলা দরকার। দে ফিল এণ্ড গ্রোন বাত ক্যানট স্পিক। তারা শুধু অমুভব আর আর্তনাদ করে কিন্তু কথা বলতে পারে না।' ভাক্তার সাক্ষাল বললে, 'অনেক টাকার দরকার। আবার প্র্যাকটিস স্থরু করে দিন।'

দেশবন্ধ্ উদাসীন হয়ে গেলেন। বললেন, 'প্র্যাকটিস করতে গিয়ে অনেকরকম লোক দেখেছি, আবার এ অবস্থায় ভগবান সংসঙ্গ জুটিয়ে দিচ্ছেন। রাজারাজভার আয়ের চেয়ে এই সংসঙ্গের আনন্দ অনেক বেশি।' তাকালেন গঙ্গার দিকে: 'এখন আমার মন কী চায় জানেন? ঐ যে মজকল হকের আশ্রমটি আছে গঙ্গার পারে, ঐ রকম একটি মাশ্রম করে থাকি।'

কিন্তু অস্থুখ আবার হঠাৎ মন্দের দিকে গেল। রক্তবমি হয়ে দারুণ তুর্বল হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার বললে, 'আবার আপনাকে একটু ব্রাণ্ডি ধরতে হবে।' 'ও আর এ জীবনে নয়।' স্থিব কপ্ঠে বললেন দেশবন্ধু, 'যে বিষ একবার ছেড়েছি তা আর নয়।'

হঠাৎ একদিন বাসন্তী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ভীষণ বিচলিত হলেন দেশবন্ধু। ডাক্রারকে বললেন, 'ওকে ভালো করে দিন। জীবনে ও একদিনের জয়েও আমার অস্থবিধে করেনি।'

দেশবন্ধ্র ইচ্ছে সমুজ্জনণে যান। ডাক্তারদেরও সেই বিধান, তাতেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু টাকা কোথায় ? অস্তত কুড়ি হাজার টাকার দরকার। বাংলাব বাইবে একজন সদাশ্য দশ হাজার দিতে চেয়েছেন। আব বাকি দশ গ

একজনের কাছে চিঠি দিয়ে হেমেন দাশগুপুকে কলকাতায় পাঠালেন। এই ব্যক্তি একবার স্বেচ্ছায় দেশবন্ধুকে লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল, দেশবন্ধু তা নেন নি। আজ যদি এই অনটনের দিনে কিছু সাহায্য করে।

'শুধু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্মে নয়, দেশোদ্ধারের জন্মেই বিলেও য। ওয়া দরকার।' বললেন দেশবন্ধৃ, 'সেখানে গেলে মিটমাটের জন্মে পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করা যেত।' কিন্তু সেই ব্যক্তি টাকা দিল না।

'এই দেখ ছনিয়া।' দেশবন্ধু দীর্ঘধাস ফেললেন না, হাসলেন:
'এই হচ্ছে জীবন।'

'প্র্যাকটিস সম্পূর্ণ না ছাড়লে পারতেন।' কে একজন বললে।
'সম্পূর্ণ না ছাড়লে কি কাজ করতে পারতাম গ' দেশবন্ধ উত্তেজিত
হয়ে উঠলেন: 'সম্পূর্ণ না ছাড়লে কি কেউ আমাকে মানত, এত
ভালোবাসত ?'

'কিন্তু এত কষ্টও তো দেখা যায় না।'

'তোমরা কি ভাবো আমার থুব কট হচ্ছে, আমি থুব হৃঃখিত ?'
দেশবন্ধু প্রদাপ্ত মুখে বললেন, 'হৃঃখ আমার জত্যে নয়, আমাব জত্যে
অনস্ত সুখ।' কিন্ত হঠাং খেমে পড়ে আহত স্ববে বললেন, 'হাঁা,
একটা শুধু আমার কট।'

কী কম্ব জানবার জন্মে সকলে উৎসুক হয়ে রইল।

'অভাবগ্রস্ত লোকের ছঃখ দূর করতে পাবি না। কেউ আর কিছু চায় না আমাশ কাছে।'

কিন্তু পৃথিবীতে এসে যে লোক ছংখ পেল নাসে তো তার জীবনেব থেকে সব পাওনা আদায় কবে নিতে পাবল না, তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

ভানুয়াবিতেই স্থভাষকে মান্দালয় জেনে নিয়ে যাওয়া 'য়ছে। দে দেখান থেকে চিঠি লিখছে বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে:

'হুমি লিখেছ মানুষের অশ্রু দিনেব পর দিন কেমন করে পৃথিবীর মাটিকে একেবারে অতলতল পর্যন্ত ভিজিয়ে দিছে, তাই দেখে তুমি বিষম্ন ও গন্তীর হচ্ছ প্রতিদিন। কিন্তু এ অশ্রুর সবটুকুই কি ছঃখের? তার মধ্যে কি ভালোবাসা ও করুণার অমৃতবিন্দু নেই? সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দের অমুনিধিতে পৌছুবাব সম্ভাবনা থাকলে তুমি ছংখকটের ছোটখাটো ঢেউগুলো পার হয়ে যতে অসমত হঙে? আমি নিজে তো ছংখবাদে নিরুৎসাহ হবার কোনো কারণ দেখি না, বরং আমার মনে হয় ছঃখকষ্টেই উন্নততর কর্ম ও উজ্জ্বলতর সফলতার অমুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে করো বিনা ছঃখকষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোনো মূল্যে আছে ?'

ছঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মাতৃত্নেহের মূল্য ছঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য ছঃখে, বীর্যের মূল্য ছঃখে, পুণ্যের মূল্য ছঃখে। ছঃখই মানুষের একমাত্র শক্তি, একমাত্র স্পর্ধা।

> 'হুঃখ আমার ঘরের জিনিস খাঁটি রতন তুই তো চিনিস তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস এ মোর অহস্কার।'

পাটনা থেকে ফিরলেন দেশবন্ধু। উঠলেন ৫ নম্বর বিশপ লিফ্রয় রোডের ক্ল্যাটে। তিরিশে এপ্রিল রওনা হলেন ফরিদপুর। পরদিন, পরলা মে, রওনা হলেন মহাত্মা।

ব্রিটিশ শাসনের ভূগোলে বাংলাই ঝটিকার কেন্দ্র। তাই প্রাদেশিক সন্মিলনে বাংলা দেশের বক্তব্যকে গভর্নমেন্ট মূলা দিতে পক্ষপাতী। তাই দেশবন্ধুর ভাষণ বিশেষ করে গভর্নমেন্টকেই লক্ষ্য করে। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের কণ্ঠে ঘোষণা করলেই বক্তব্যকে জীবস্তু মনে হবে, তাই ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েই এসেছেন দেশবন্ধু।

'কেবল স্বাধীনতায়ই স্থরাজ লাভ হবে না।' বললেন চিত্তরপ্পন, 'স্বরাজের আদর্শ আরো মহং। ইংরেজ চলে গেলে আমরা স্থানতার শৃষ্থল থেকে মুক্ত হতে পারি, তবু শুধু তাতেই স্বরাজ স্থানি যা বুঝি তার প্রতিষ্ঠা হবে না। পক্ষান্তরে ইংরেজ থেকেও যদি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশলাভে কোনো বাধা না জন্মায়, তবে ইংরেজ থাকুক, তাতে ক্ষতি কী। স্বায়ন্তশাসন আর স্বরাজ এক বস্তু নয়।'

এই স্বরাজ্ঞলাভের পথ কী ? দেশবন্ধু আবার ঘোষণা করলেন,
আহিংসা। তাই বলে কাপুরুষের অহিংসা নয়, বলবানের অহিংসা।

বললেন, 'যে দাসত্বের লোহশৃত্থল কৃতদাসের গলায় সবলে বেঁধে দেয় সে যেমন পাপ করে তেমনি পাপ করে সেই ভীক্ত ক্লীব যে দাসত্বের শৃত্থালে বাধা পড়ার সময়ে বাধা দেয় না বা আবদ্ধ হয়ে থাকতেই আরাম বোধ করে।'

বিনাবিচাবে কারারুদ্ধ দেশসেবকদের মুক্তির প্রসঙ্গ বাদ পড়তে পারে না কিছুতেই। দেশবন্ধু বললেন, 'স্লভাষ, সত্যেন আর অনিলবরণ সম্পূর্ণ নির্দোষ, অন্তত এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'আর বাকি সকলে ?' প্রতিপক্ষ আপত্তি করল, 'বিনাবিচারে আবদ্ধ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। প্রস্তাবে বিভেদবাদ চলবে না।'

'হিংসা যেমন নীতিবিকদ্ধ তেমনি বিনাবিচারে নির্বাসনও নীতি-বিরুদ্ধ। সকলেবই বিচার চাই। তবে দেশে হিংসার পক্ষপাতী লোক নেই এ বলা মিথ্যে হবে। স্থভাষ, সত্যেন আর অনিলবরণ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পাবি তাবা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লিপ্ত নয়, তারা সম্পূর্ণ নিরপবাধ।'

এ নিয়ে সভায় গোলমাল স্থক হল। প্রতিপক্ষ ভাবল দেশবন্ধ্ বুঝি তিনজন সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব কবছেন।

'ওরা না বুঝে গোলমাল করছে।' দেশবন্ধু সভা দোগ করে চলে গেলেন।

কিন্তু পরদিন দেশবন্ধ্র প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গহীত হল।
মহাত্মা বললেন, 'দেশবন্ধ্ব প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত।
যদি কেউ আমাকে এ আমাব রচনা বলে সই করতে বলে আমি
সানন্দে সই করব, কিন্তু মৃষ্টিল এই, এমন স্ব্যুক্তিপূর্ণ ও খুলিখিত
অভিভাষণ আমার কলম এথকে বার হত না।'

দেটি সম্যান আর ইংলিশম্যান রটাল, সুভাষই বাংলাদেশের বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের মন্তিছ। কী করে ভোমরা এ কথা বলো, ভোমাদের হাতে প্রমাণ কী দু সুভাষ বিপ্লবে বিশ্বাস করে কিনা, করলে সে কোন ধরনের বিপ্লব, সে সব প্রাণ্গ উঠছে না; সাম্প্রতিক সহিংস আন্দোলনে সে লিপ্ত, এটা প্রমাণ করো। স্থভাবের পক্ষ থেকে ঐ ছই পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হল। হয় খেসারভ দাও, নয় নিজের কান মলো, ক্ষমা চাও নি:সর্তে।

ফরিদপুর থেকে ফিরে এলেন দেশবন্ধু। বললেন, 'দেখ মহাত্মার কোনো শক্র নেই, আমার এত শক্র কেন? মহাত্মার মনে কোনো হিংসা নেই, তাই তাঁর শক্রও নেই। আমার মনে নিশ্চয়ই কোথাও হিংসা আছে, তাই উঠতে-বসতে আমার এত শক্র।'

এবার চলো দার্জিলিঙ যাই। দার্জিলিঙেই আমার শরীর সারবে। এগারোই মে দার্জিলিঙ গেলেন দেশবন্ধু। চবিবশে মে আনি বেশান্ত গেল তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। তার কমনওয়েলথ বিল নিয়ে সে তখন ভারি ব্যস্ত। ব্রিটিশ পার্লামেটে সে এ বিল চাল্ করতে পারবে এই তার ধারণা। এ বিলের উদ্দেশ্য ভারতকে 'হোম কল' দেওয়া, কমনওয়েলথে থেকে স্বায়ন্তশাসন। এতে কংগ্রেসের অনুমোদন থাকলে দাবি জোরদার হবে এই ভেবে বেশান্ত বেলগাঁওয়ে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস সে ছলের জালে পড়তে চায়নি। বেশান্ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এখন দেখল নতুন ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন, লর্ড রেডিংকে এই প্রসঙ্গে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন লগুনে। কাজেকাজেই এখন দেশবন্ধুকে গিয়ে ধরি, যদি কমনওয়েলথ বিলে তাঁর সমর্থন পাই।

দেশবন্ধু বললেন, 'এতে আমার আপত্তি হবে না, ফরিদপ্রে এই মর্মেই বলে এসেছি। কিন্তু এক কথা, যদি এ বিল পাশ না - তবে আপনি আমাদের সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে আসবেন তো ?'

'সে কি, এর পরেও আপনারা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স করবেন নাকি ।' বেশাস্ত ঘাবড়ে গেল।

'বা, করব না ? আপোষে না পেলে ব্রহ্মান্ত প্রয়োগ কব্ব না ? অহিংস আইন-অমান্তই অ'মাদের ব্রহ্মান্ত।'

'তার জন্মে আপনাদের প্রস্তুতি কই ?'

'প্রস্তুত হতে হতেই প্রস্তুতি। বলুন ও ন আপনি মাসবেন মামাদের আন্দোলনে ?' 'না, মাপ করুন। ঐ আন্দোলনে আমার সহাত্মভৃতি নেই।' চৌঠা জুন গান্ধি এসে পৌছুলেন দার্জিলিঙ।

দেশবন্ধু বললেন, 'আমার খুব বিশ্বাস বার্কেনহেড জবরদন্ত লোক, আমার বিশ্বাস সে চুপচাপ বসে থাকবে না।'

গান্ধি বললেন, 'আমার ধারনা উলটো। দেশে এখন হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া, সর্বত্র দলাদলি, সর্বত্র বিসংবাদ। সংহতি না
থাকলে, সবাই একতাবদ্ধ না হলে কিছু হবে না। ইংরেজ কখনো
কোনো ছুর্বন শক্রুর কাছে মাথা নোয়ায় না।'

ঘোষণা করা হল সাতৃই জুলাই পার্লামেন্টে বার্কেনহেড ভাবতবর্ষ সম্পর্কে গুরুতর কিছু ঘোষণা করবে।

বোলই জুন মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণ করলেন।

माजूरे जुनारे की शायना कतन वार्कनरर ?

আর ঘোষণা। তাদের প্রধান শক্র অপস্ত হয়েছে, ইংবেজ শাসকদের চাঁপ। মুখের হাসি তখন দেখে কে ? গলায় খাঁখাবি দিয়ে বলতে স্ফ করল বার্কেনহেড। ভারতবর্ধ—ভারতব্যেব অগ্রগতি সম্ভব শুধু শ্রমশিল্পের উন্নতিতে। ভারতবর্ধ এখন শুধু শ্রম-শিল্পের প্রসারে মনোযোগী হোক।

দেশবন্ধুর দেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হল আর কলকাতা দেখাল কাকে বলে বীরপূজা! স্বয়ং গান্ধি সে শবশোভাযাত্রায় অগ্রণী হলেন। আর রবীক্রনাথ হটি ছত্রে শাশ্বত করে রাখলেন সেই মৃত্যুমৃত্যু মহামৃত্যুকে:

> 'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান ॥'

মান্দালয় জেল থেকে স্থভাষ তিনখানা চিঠি লিখলে—একখানা হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে, একখানা দিলীপকুমার রায়কে, আরেকখানা বাসস্তী দেবীকে। জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধ্র অলৌকিক প্রভাবের হেতু কী, প্রথম পত্রে তার স্থন্দর বিশ্লেষণ করেছে স্থভাষ। এক কথায় সেই হেতু, নির্বিচার লোকপ্রেম। সে প্রেমের উৎপত্তি মস্তিক্ষে নয়, হৃদয়ে—কারু দোষ না দেখা, গুণের হিসেব না করা। 'যারা তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে মাথা নোয়ায়নি, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়নি, বিক্রেমের কাছে পরাভব স্বীকার করেনি, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ম হয়নি,' লিখছে স্থভাষ: 'তারা পর্যস্ত ঐ বিশাল হৃদয়েব টানে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। দেশবন্ধ্র একটি কথায় তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।'

সাধারণ সাংসারিক জীবের মত দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁর বাড়ি সাধারণেব সম্পত্তি হয়ে পড়েছিল। সর্বত্র, এমন কি তাঁব শোবাব ঘরেও তাদের গতিবিধি ব্যাহত হয়নি। সহচরদের যে তিনি ক্ষু লালোবাসকেন তাই নয়, তাদের জ্ঞান্তে তিনি লাঞ্ছনা সইতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁব এক আত্মীয় তাঁব এক সহক্ষী সম্পর্কে কুদ্ধ মন্তব্য কবেছিলেন, আমি ভকে ঘূণা করি। দেশবন্ধু ব্যথিত মুশে বললেন আমাব মুক্ষিল এই, আমি ঘূণা কবতে পাবিনা।

'দেশবন্ধুর সঙ্গে আটমাস জেলখানায় কাটাবাব আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।' লিখছে স্থভাষ 'তাব মধ্যে ছু মাস তো আমণ প্রেসি-ডেলি জেলেব পাশাপাশি সেলে ছিলাম। বাকি ছু মান ছিলাম আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, একটি বড় ঘবে, সহমর্মী বন্ধুদের সঙ্গে। এই সময় তাঁর সেবার ভার কতকটা আনাব উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁর একবেলার রান্ধা আমাদেরই করতে হত। গভর্নমেণ্টেব কুপায় আমি যে আটটি মাস তাঁর সেবা করবান স্থ্যোগ ও অধিকার পেয়েছিলাম এ আমার পক্ষে পরম গৌরবের ব্যাপার।'

জেলখানায় দেশবন্ধ্-মুভাষদের পাহাবার জ্বস্থে সঙিনদার শুর্থা সৈত্য মোতায়েন ছিল। একদিন দেখা গেন ক্থা সৈত্তের বদলে কলধারী সেপাই এসে দাঁড়িয়েছে। 'ব্যাপার কী হে সুভাষ !' দেশবন্ধু পরিহাস করলেন: 'শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশি ! আমর। কি এতই নিরীহ !'

স্বরাজ 'পিপলের', জনসাধারণের জন্মে, পৃথিবীতে এ কথা নতুন নয়। তবে ভারতের রাজনীতিতে এ কথা নতুন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাঁর 'বর্তমান ভারতে' এ কথা লিখে গিয়েছেন কিন্তু স্বামীজির সে ভবিদ্যুৎ-বাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির মঞ্চে শোনা যায় নি। প্রথম শোনালেন দেশবন্ধ।

তোঁর অলোকিক প্রভাবের আরেকটি কারণ আমি বলব।' এই মর্মে লিখছে স্থভাব: 'সে কারণ হচ্ছে তাঁব ধর্মপ্রাণতা। তিনি সর্বদা অমুভব করতেন যে তিনি যা করেন তা সবই তার ধর্মজীবনের অঙ্গস্থরপ। বৈষ্ণবধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবে ও আদর্শে এক মধুর সামঞ্জস্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজেকে ভগবানেব অনস্ত-লীলার যন্ত্রস্থরপ বলে মনে করতেন। নিক্ষাম কর্মের ফলে চিত্ত ক্ষি ঘটলে মামুষের অহংকর্তৃ হজ্ঞান লোপ পায়। অহঙ্কারের লোপ হলে মামুষ দিব্য শক্তির আধাবে পরিণত হয়। তখন তার শক্তির কাছে সাধারণ মামুষ দাঁড়াতে পারে না।'

স্থাব নিজেও ছিল এই দিবাশক্তির মহাসাধক। শুধু সাধক নয়, মহা-উদ্বোধক। কে তাকে কথবে ? কে তাব সামনে দাঁড়াতে সাহস পাবে ?

কিন্তু সে কথা পরে।

'জীবনে মরণে শয়নে স্থপনে দেশবন্ধুর ছিল এক ধ্যান এক চিস্তা
—স্বদেশসেবা।' আরো লিখছে সুভাষ: 'আর সেই স্বদেশসেবাই
ভার ধর্মজীবনের সোপানস্বরূপ।'

সুভাষেরও এক ধ্যান এক চিম্ভা—সেই স্বদেশসেবা। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জয়ে নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকাই তো মহস্তম সেবা।

বন্ধু দিলীপকুমারকে এই মর্মে চিঠি লেখে স্থভাব: 'তুমি জানো

আজকের দিনে কিসৈ আমার মন আচ্ছর হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই সেই একই চিস্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন চোখ হটোকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু হায়, সংবাদটা নিতান্তই সত্য, নির্মম সত্য।

'যে সব চিন্তা আজ মনে উঠছে সেগুলো এত পবিত্র ও এত মৃল্যবান যে অচনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না—আর সেলারদের অজানা-অচনা না মনে করে পারি না। আমি শুৰু এই কথাটাই বলতে চাই যে সমগ্র দেশের অপুবণীয় ক্ষতি তো হলই, সব চেয়ে বড় সর্বনাশ হল বাংলার যুবকদের। তিনি ছিলেন চিরনবীন, চিরতক্রণ—এক কথায়, তিনি শুধু তকণের বন্ধুই ছিলেন না, তিনি চিশ্লন তরুণের রাজা।'

তারপর দার্শনিক সুভাষ ছঃখবাদের কথা তুলল। লিখলে: 'তুমি যখন আসলে এই কথাটাই বলো যে ছঃখটা কট নয়, তখন আমি তোমার সংক্ত একমত। জীবনে অব্দ্য এমন সব ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপব এসে পড়েছে—সেগুলোকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় তত্ত্বজানী বা এত বড় ভত্ত নই যে বলব আমি সবরকম ছঃখকষ্টই সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ কবে নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে কথাও ভেবে দেখতে হয়, সংসারে এমন কতগুলো হতভাগ্যও আছে—হয়তো তারা সত্যি-সত্যি ভাগ্যবান—যারা সকলরকম ছঃখকষ্ট সহ করবার জন্মেই যেন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কম-বেশি যাই হোক, যদি কাউকে পাত্র ভরে ছংখ পান করতে হয় তা হলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভালো। এতে আর যাই হোক না হোক, স্বাভাবিক সহ্বশক্তি অনেক বেড়ে যায়।'

স্ভাবের আছে সেই সহাশক্তি। সেই ১ . আশক্তি। সেই শক্তির উৎস সর্বাত্মসমর্পণে। কোথায় ? দেশমাতার পূজার বেদীতে। বাঙালির নিজম সাধনাই মাতৃসাধনা। তারা শুধু ভগবানকেই মা বলে না, তারা দেশকেও মা বলে। তাদের প্রাণদ মন্ত্র বলেন্মাতরম। তাদের মা অবলা নয়, বছবলধারিণী রিপুর্দলবারিণী—প্রবলপ্রচণ্ডিকা রণরামা। 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।' 'যেদিন স্থনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ।' 'অয়ি ভ্বনমনোমোহিনী, অয়ি নির্মলস্থ্করোজ্জ্ল ধরণী, জনকজননী-জননী।'

'নিখিল বংকর মাতা' দেবী বাসন্তীকে দেখ।

তাঁর সম্পর্কে এই মর্মে লিখছে সুভাষ: 'যে দেবী লোকচক্ষ্ব অস্তরালে মূর্তিমতী সেবা ও শাস্তির মত ছায়া হয়ে সর্বদা দেশবন্ধ্ব পাশে থাকতেন, তাঁকে বাদ দিলে দেশবন্ধ্ব জীবনে কত্টুকু বাকি থাকে, তা কে বলতে পারে? ভোগের উচ্চশিখরে উঠেও যিনি হিন্দু নারীর আদর্শ—লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনোদিন বিশ্বত হননি—বিপদের ঘনান্ধকারে যা হিন্দু পতিব্রভার একমাত্র সম্বল, চিত্তস্থৈ ও ভগবদবিশ্বাস, হারাননি—সেই দেবীর কথা লিখতে গেলে আমি ভাষা খুঁজে পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদেব বাজা, তাঁব পতিব্রভা সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন তরুণদের মাতা। দেশবন্ধ্ব দেহত্যাগেব পর তিনি আজ শুধু চিরবঞ্জন-মাতা নন, শুধু তকণদের মাতা নন, বিলি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙালি হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আছ তাঁর চরণে সমর্পিত।'

মাতা বাসস্তীকে চিঠি লিখল স্থভাষ:

'তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে আমি বহরমপুরে বদলি হব। বিদায়ের সময় আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে বোধহয় অনেক দিন দেখা হবে না। তিনি উত্তরে হেসে বললেন, 'না, আমি তোমাদেব বেশি দিন জেলে থাকতে দিচ্ছি না।' হায়, তখন কি আমি জানি আমার কথা এতথানি সভ্য হয়ে দাঁড়াবে! অদৃষ্টের কি পরিহাস!'

মনে পড়ল জেলেপাকতে দেশবন্ধুর কত সে সেবা করেছে, আর সে সেবা তিনি কী অমেয় স্নেহে গ্রহণ করেছেন। সে কথা বারে বাবে মনে পড়ছে স্থভাষের, মনে পড়ছে শেষ গতি শরণাগতির কথা।

লিখছে: 'আমি বাইরে থাকলে আমার সেবায় কোনো ফল হত কিনা জানিনা। আমার সেবার প্রয়োজন হত কিনা তাও জানিনা। কিন্তু সেবার সুযোগ যে থাকত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজ যে আমার সেবার সুযোগমাত্র নেই এই কথা ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে উদর হচ্ছে। এবং বার্থ বাসনা ও ততোধিক বার্থ প্রয়াস যেন বারে বারে বন্ধ হ্যারের গায়ে আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে। যেখানে মানুষ সামর্থ্যহীন, সেখানে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সেভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই আমি আবার প্রার্থনা করি, তিনিই আপনাকে সাজ্বনা ও শক্তি দিন। আমার ক্ষুদ্র হাদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন।'

আলিপুব জেলে বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে স্থভাষের আলাপ হয়। বিএশীরা থাকত 'বম্ব ইয়ার্ডে' আর সত্যাগ্রহীরা অস্ত্য এলেকায়। সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা বিপুলায়তন হয়ে উঠলে ছই এলেকা আলাদা করে রাখা সম্ভব হল না। যুবকের দল দেয়াল টপকে যাওয়া আসা করতে লাগল। তখন স্থপারইন্টেডেন্ট ত্ দলে মেলামেশার স্থ্যোগ করে দিল।

বিপ্লবীরা জেলে বসে কবে আর বাইরের খাবার খেয়েছে। সভ্যাগ্রহীদের বন্ধুতায বিপ্লবীরা েবার তাই খেতে লাগল- – কলা, কমলালেবু, রসগোল্লা! চিড়েগুড়ের কী চমংকার আস্বাদ তা যেন ভূলেই গিয়েছিল সকলে। একদিন তো দেশবন্ধু ত্রৈলোক্যকে পাশে বসিয়েই খাওয়ালেন। আর খাবার পরিবেশন করল স্থভাষ।

ত্রৈলোক্যের ডাক নাম মহারাজ। তার সম্পর্কে সবচেয়ে চমক-প্রদ খবর সে জীবনের ত্রিশবছর ব্রিটিশের জে া কাটিয়েছে।

দেশবন্ধুর কাছে কারা গিয়ে নালিশ করলে, বোমা-ইয়ার্ডের

লোকেরা হিংসার কথা বলে ছোকরা সত্যাগ্রহীদের মাথা বিগড়ে দিক্তে।

এ অভিযোগে প্রথমটা কর্ণপাত করেননি দেশবন্ধু, পরে আবার সেই অভিযোগ পেশ করা হলে তিনি বললেন, 'বিপ্লবীদের কথা যখন ভাবি তখন আমার সকল অহস্কার চুর্ণ হয়ে যায়।'

একই জাহাজে স্থভাষের সঙ্গে মহারাজ চলেছে রেজুন। সঙ্গী আরো অনেকে, তার মধ্যে আছে সত্যেন্দ্র মিত্র, স্থরেন্দ্র ঘোষ, মদন মোহন ভৌমিক, বিপিন গাঙ্গুলি, হবিকুমাব চক্রবর্তী, জীবন গাঙ্গুলি। অবধায়ক স্বয়ং লোম্যান। আর আই-বির দারোগা যে কত, কত যে বন্দুকধারী প্রহরী, তার লেখাজোখা নেই।

জাহাজেব তিন দিন সকলেব সঙ্গে কী আনন্দে যে কাটল! মান্দালয় জেলে পৌছে সুভাষ বললে, আমাব পাশেই মহারাজেব সিট থাকবে।

এরি মধ্যে আন্দামান ঘুরে এসেছে মহারাজ। আন্দামানে নানা বিরুদ্ধতা কবে সে বিখ্যাত হয়েছে। বেত ছাড়া হেন শাস্তি নেই যা তার হয়নি। ক্রদ-বার-ফেটার্স, ডাগুা-বেড়ি, শিকলি বেড়ি, খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি, হাতে হাতকড়ি, পেনাল ডায়েট, সেল-বাস—সমস্ত। কেড়ি পায়ে দিতে-দিতে পায়ে কড়া পড়ে গিয়েছে। বেড়ি পায়ে দিয়েই ফুটবল খেলেছে। ফুটবল কোথায় গ কম্বলের ফুডাই ফুটবল।

এমন একজন বিচিত্র কাহিনীতে ভরা বীর বিপ্লবীকে পাশে পেয়ে স্থভাষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল।

জাহাজের ডেকে মহারাজ ও সত্যেন মিত্র বেড়াচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে আই-বির দারোগাবাব্। সব সময়ে তার কড়া নজর রাখবার কথা, রাজবন্দীরা হঠাৎ কিছু না করে বসে। কিন্তু সত্যেন আর মহারাজ ক্রেমশ এমন ক্রুত ছুটতে স্থুক্ষ করল, দারোগাবাব্ আর তাল রাখতে পারল না, ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মহারাজ আর সত্যেন

তথন দারোগাবাবুর থেকে অনেক দুরে সরে গিয়েছে, লোম্যানের আবির্ভাব হল।

লোম্যানকে দেখে দারোগাবাবুর চক্ষু স্থির। ভ্রমণরত বন্দীদের থেকে সে পিছিয়ে রয়েছে, সেই অপরাধেই তুর্ধ্ব লোম্যান তার চাকরি থেয়ে দেবে।

পই-পই করে ছুটে বন্দীদেব সঙ্গ ধরল দাবোগা।

'আপনাদের জত্যে আমি মারা যাব দেখছি।' ইাপাতে-ইাপাতে দারোগাবাবু বললে, 'আপনাদের পিছু-পিছু ছুটতে ঘোড়া দরকার, মানুষের সাধ্য নেই যে চলতে পাবে। লোম্যান সাহেব দেখে ফেলেছে আমি পিছিয়ে রয়েছি।'

মহারাজ হেদে বললে, 'আপনাব ভয় নেই, আমি লোম্যান সাহেবকে বলে দেব।'

'(म की कथा।' जात्वाभावाय हा हत्य (भन।

'হাা, লোম্যানেব সঙ্গে আমাব অনেক দিনের থাতির।' বললে মহারাজ, 'আমি আপনাব হয়ে স্থপারিশ কবে দিলে নিশ্চয়ই তিনি আপনাব চাকবি খাবেন না।'

'কী সর্বনাশ! আপনি স্থপাবিশ কব্বেন গ তা হলে আমার চাক্রি এই দণ্ডে চলে যাবে।'

ছর্ধর লোম্যান। টেগার্টেব চেয়েও বৃধি এককাঠি সাবস।

'তোমাদের বন্দী কবে রাখা হয়েছে কেন জানো ?' মহারাজকে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেদ করল লোমান।

'কেন ?'

'যাতে তোমরা কোনো হিংসাত্মক কাজ না করতে পারো।'

'আমি বা আমাৰ বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোনোদিন হিংসাত্মক কাজ করিনি।' মহারাজ বললে স্পষ্টস্বরে।

'রাখো।' প্রায় ধমকে ঈঠল লোম্যা . 'করোনি কিন্তু ধরবার জ্ঞান্তে পরামর্শ করছিলে।' 'হিংসাত্মক কাজ করবার জত্যে পরামর্শ লাগে না। তুমি কি মেন করো ইচ্ছে করলে চোখের পলকে তু-চারটে খুন করতে পারতাম না ১

'তা পারতে নিশ্চয়ই। তোমরা তেমনিধারা ভয়ন্কর লোক। তাই তো তোমাদের আটকে রেখেছি। কী, ভালো করিনি?' লোম্যান হঠাৎ স্থর নামাল: 'আচ্ছা, একটা বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারো?'

'বলুন।'

'দেশের যুবকেরা যে সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে তাদের দমন করবার উপায় কী ?'

'मञ्जामवामी दलरवन ना, वलून विश्ववी। छित्रतिके वलरवन ना, वलून রেভলিউশানারি।'

'রাখো।' লোম্যানের স্বরে আবার ধমক এসে পড়ল: 'আচ্চা, যুবকদের মধ্যে যে হিংসাত্মক কাজ করবার প্রবৃত্তি জাগছে তা কী করে দমন করা যায় ?'

মহারাজও প্রতিবাদে দৃঢ়তর হল। বললে, 'হিংসাত্মক কাজ করবার প্রবৃত্তি নয়, জেগেছে দেশকে স্বাধীন করবাব প্রচেটা।'

'বেশ, এই প্রচেষ্টাটাই বা কী করে দমন করা যায় ?' লোম্যান ভাকাল তীক্ষ চোখে।

'যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষ না স্বাধীন হয় ততক্ষণ চলবে এই প্রচেষ্টা। তাকে দমন করা যাবেনা।'

'স্বাধীন!' লোম্যান থেপে গেল। বললে, 'স্বাধীন হবার মত তোমাদের যোগ্যতা আছে ?'

'সে যোগ্যতারই তো পরীক্ষা দিচ্ছি আমরা।'

'আমরা যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাই তোমরা তোমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারবে ?' লোম্যানের গলার স্বর আরো চড়া হল: 'আমরা চলে গেলেই তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি স্থক্ষ করে দেবে।' মহারাজের মুখে বাঁজের হাসি ফুটল: 'আমাদের নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা কেন? একবার চলে গিয়েই দেখনা। তা তোমরা কি অমনি-অমনি চলে যাবে?'

এই লোম্যানকেই প্রায় ছ বছর পরে, ১৯৩০ সালের ২৯ শে অগাস্ট ঢাকায় বিনয় বস্তু গুলি করে মারে।

তখন লোম্যান পুলিশের ইনস্পেক্টব জেনারেল। বিপ্লবীদের কাছে খবর এসে পৌছুল ১৯শে অগাস্ট সে ঢাকায় আসছে।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বিপ্লবীদের কাছে সে-রব অবশ্যি গৃঢ ও গোপন।

সকালবেলা, নটা বেজে পনেরো মিনিট। নারায়ণগঞ্জ রিভাব-পুলিশের ইংবেজ স্থারইনটেণ্ডেন্ট স্ট্রোক হয়ে হাসপাতালে ঢুকেছে, মিটফোর্ড হাসপাতালে। তাকেই দেখতে এসেছে লোম্যান। সঙ্গে ঢাকার পুলিশ-স্থার হডসন।

হাসপাতালের অঙ্গনে লোম্যান হডসনেব সঙ্গে কথা বলছে, পিছন থেকে শে একজন নির্ভয়ে ধীবে ধীবে হেঁটে এল। সন্দেহ কববার অবকাশও নেই এমনি নিরীহ একজন যুবক। হাসপাতালেরই কোনো কমী হয়তো। না কি পিছন দিক থেকে কেউ আসছে, পুলিশ-প্রবরেরা আন্দাজই করতে পারেনি।

বিনয় এমনি আত্মস্থ। আর তাব ২াতেব কাজ মন ক্ষিপ্র তেমনি অব্যর্থ।

প্রায় ত্রিশ হাত দূব থেকে সে গুলি ছুঁড়ল। পর-পর পাঁচটা গুলি। একটা গুলিও লক্ষ্যভ্রত হল না। ছটো গুলি বিদ্ধ করল লোম্যানকে আর তিনটে হজম করল হডসন।

তারপর বিনয় পালাল। আত্মহত্যা করে গ্রেপ্তার এড়াবে তথনো সে সিদ্ধান্তের দরকার হয়নি।

কোথেকে হাসপাতালের এক কণ্ট্রাই ছুটে এসে বিনয়ের হাত চেপে ধরল। বিনয় সবলে হাত ছাড়িয়ে নিল। হাত থেকে খসে পড়ল রিভলভার। তা যাক, জামার পকেটে আরো একটা আছে। ধবরদার, আর এগিয়ে এস না।

ধবরদার। বিনয়ের সঙ্গে আছে ছজন সহচর। তারাই বৃঝি দীনেশ আর সুধীর।

আততায়ীদের ধরা গেল না। পুলিশের ক্রোধ ফেটে পড়ল ভাক্তারি হস্টেলের ছেলেদের উপর। যখন হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে এই ছফাণ্ড ঘটেছে তখন, সন্দেহ কী, সংলগ্ন হস্টেলবাসীরাই অপরাধী। তাদের উপরেই হামি হল পুলিশ। পিটিয়ে একার জনকে ঘায়েল করে মিটফোর্ড হাসপাতালেই ভর্তি করালে।

লোম্যান আর হডসন—ভারাও ঢুকেছে মিটফোর্ডে। ছজনের দেহেই অস্ত্রোপচার হল। হডসন বেঁচে উঠলেও লোম্যান বাঁচল না। কিন্তু দেসব কথা আরো পরে।

'আচ্ছা আপনার তো বড় ঘরে জন্ম,' মহারাজ জিজেদ করল স্থাযকে, 'ছেলেবেলা থেকে কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেছেন, জেলের এত সব ক্লেশকষ্ট সহা করছেন কী ভাবে গু'

'আপনারা যে ভাবে করছেন আমারও সেই ভাব। সবাই আমরা দেশের জয়ে।'

'তা তোব্ঝলাম, কিন্তু এত সব অখাছ খান কী করে ! এতচ্কুও আপত্তি করেন না !'

'বা, আপত্তি কিসের ? আপনারা সবাই খেতে পারলে আমি পারব না কেন ?'

আর জেলের চাকরবাকরদের প্রতি স্বভাষের কী সম্রেহ ব্যবহার! কোনোদিন এসব ত্র্বল নিরীহের প্রতি একটাও কটু কথা বেরুল না তার মুখ থেকে।

কত সামান্তেই মানুষের হাদর জয় করা যায়। একটি মধুর স্বর, একটি সম্বেহ হাদি, একটি সদয় করম্পর্শ। শুধু ব্রিটিশ-হাদয়ই জয় করা গেল না। খানিজিও সেই বিশাস ছেড়ে দিলেন। ও তো শুধু শাসকের আহলাদেই ভরা নয়, শোষকের পুরুতায় ভরা। যতক্ষণ শোষণ থাকবে কে করবে অহিংসার ভদ্ধনা ?

স্বয়ং গান্ধিই বলছেন, 'যে মুহূর্তে শোষণের ভাব চলে যাবে, সেই মুহূর্তেই অক্সজ্জা ত্র্বহ ভার বলে মনে হবে। জাতিগুলি পরস্পরের শোষণে বিরত না হওয়া পর্যন্ত সভিত্যারের নিবন্তীকরণ সম্ভব নয়।'

কয়েদিরা যখন ছাড়া পায়, প্রায়ই আসে স্থভাষের কাছে জামা-কাপড় চাইতে। পারতপক্ষে কাউকে ফেরায় না স্থভাষ, যা হাতের কাছে পায় দিয়ে দেয়।

সব সময়েই কায়ে-মনে-প্রাণে একটি সেবার ভাব জাগিয়ে রাখে। যে সেবক হতে জানে না সে নেত। হবে কী কবে ?

টেনিস খেলতে গিয়ে মহারাজ পড়ে গিয়েছে, হাঁটুর চামড়া উঠে গিয়ে মা হয়ে গিয়েছে। নিম পাতা সেদ্ধ-করা জল দিয়ে সুভাষ রোজ নিজের হাতে সেই হা ধুয়ে দিছেে, ব্যাণ্ডেজ করে দিছেে। কোন ঘরে কার অসুথ করেছে, খবর পেয়েই স্থভাষ ছুটছে সেই ঘরে, বসছে তার শিয়রে। সারা রাত জেগে সেবা করছে।

মহারাজ ভাবছে এই মহত্ব আর মাধ্র্যের উৎস কোথায় ? কোথা থেকে আসে এই স্থে-ছঃখে নির্বিচল ভাব, এই সমপ্রাণতা ? মাত্র দেশপ্রেমই কি এর সমগ্র রহস্ত ! না, এ রহস্ত একটি ঠাকুরঘর। ভেলের প্রকোষ্ঠেই স্থভাষ একটি ঠাকুরঘর তৈরি করেছে । সেই ঠাকুরঘরটিতে সে স্তব্ধ শাস্ত হয়ে বসে আর ধ্যান করে। তার সমস্ত প্রাণশক্তিকে উর্ধে কোন এক অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে। সমস্ত শক্তির আধারই অধ্যাত্মশক্তি। সেই যোগায়, চালায়, পাইয়ে দেয়। সেই শক্তির থেকে বিযুক্ত থাকলে কোনো শক্তিই স্থায়ী হয় না। অধ্যাত্মশক্তিই অপরাভূয়।

এই মান্দালয় জেলেই লোকমান্ত তিলক ছয় বছর কাটিয়ে গেছেন। ছয় বছর ? হাা, দীর্ঘ ছয় বছ'। তাই জেল-জীবনে যখনই কোনো ক্লেশকন্ট এসেছে, তখনই বন্দীরা ভেবেছে এরকম কষ্টক্লেশ তিলকও ভোগ করে গেছেন। এই উত্তরাধিকারের চেতনাও শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞায়।

তিলক নিজের হাতে একটি নেবুগাছ পুঁতে গিয়েছিলেন। দেখ সেই গাছে আজ ফল ধরেছে। তিলকের অধ্যাত্মশক্তির সাধনাও কি নিজ্ফল হবে ?

স্থভাষ বললে, আসুন এবাব আমরা জেলের মধ্যে ছর্গাপৃজা করি। সকলে সমস্বরে আনন্দধ্বনিত হয়ে উঠল। ছর্গাপৃজা। অশিব-নাশিনী ছর্বভিদমনীর উদ্বোধন।

জ্বেল-স্থপাব মেজর ফিগুলের কাছে রাজবন্দীরা আবেদন করল, আমাদের তুর্গাপ্তা কবতে দেওয়া হোক এবং পূজার ব্যয় বাবদ সঙ্গত টাকা মঞ্জুর করা হোক।

ফিণ্ডলে বিচাব করে দেখল এ আবেদনে অস্থায় কিছু নেই,
অস্তত রাজন্রোহ নেই। তা ছাড়া ভারতীয় জেলখানায় খ্রিদীন
কয়েদীদের ধর্মাচরণ করবার স্থবিধে দেওয়া হয়, স্থতরাং হিন্দু
বন্দীদের বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিস্কু চূড়াস্ত
অমুমতিদানেব কর্তা তো সে নয়, কর্তা স্বয়ং গভর্নমেন্ট। স্থতবাং
গভর্নমেন্টের চূড়ান্ত অমুমতির সাপক্ষে ফিণ্ডলে দরখান্ত মঞ্জুব কন্লে।
বন্দীরা আয়োজনে-লেগে গেল।

গভর্নমেন্ট আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে। উলটে ভর্পনা কবলে কিণ্ডলেকে। একটা যুদ্ধকেরত মেজর, তার মধ্যে এই কোমলতঃ কেন!

আয়োজন থামিয়ে বন্দীরা গভর্নমেন্টকে জানিয়ে দিলে তাদেব পূজার আবেদন গ্রাহ্য না হলে তারা অনশন করতে বাধ্য হবে।

করো গে—এমনি একটা বর্বর ভঙ্গি দেখিয়ে গভর্নমেণ্ট অনশনের হুমকিকেও অগ্রাহ্য করে দিল।

বেশ। युक्र इल व्यनभन।

অনশন সুরু হতে না হডেই বন্দীদের পত্রব্যবহার বন্ধ করে

দেওয়া হল। বাইরের জগতের সঙ্গে থাকলনা কোনো যোগাযোগ। অনশন করে আছ এ খবরটাও বাইরে কাউকে জানাতে পারবে না। শুধু খান্ডের অনশন নয়, চিত্তেরও অনশন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তিন দিন পরেই ফরোয়ণরে অনশনের খবর প্রকাশিত হয়ে গেল।

কী করে থবর পেল ফবোয়ার্ড ? গভর্নমেন্ট হকচকিয়ে গেল। তাদের এত কঠিন গৃঢ়চারিতার জাল কে ছিন্ন করল ? কাবণ শুধু অমুমানই করা যায়, আব অন্তমানকে প্রমাণেব পর্যায়ে নিয়ে এসেই বা লাভ কী ? থলের থেকে বেবাল তো বেবিয়েই পড়েছে।

আরো একটা খবৰ বেবিয়েছে—সেটা বুঝি আবো মারাত্মক।

ভারতীয় জেল-সংস্থার সম্পর্কে একটা কমিটি বসেছিল। তাতে ভেলের জাতাব লেফটেনেন্ট কর্নেল মুলভেনি সাক্ষ্য দিয়েছে। আশ্চর্য সত্যবাদী সাক্ষী। বলেছে, কোনো কোনো বাজবন্দীব বাস্থ্য পরীক্ষা করে যে-বিপোর্ট দিয়েছি আই-জিব অন্তবোধে সে-বিপোর্ট প্রত্যাহাত করে পরিবর্তে আমাকে মিথ্যে বিপোর্ট দিতে হয়েছে।

ইঙ্গিতটা কী ? ইঙ্গিত দিনেব আলোব মত স্পান্ত। রাজবন্দীদের যাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও মূলভেনিকে ভালো বলতে হসে ল।

এ খববটাও বেব কবল ফবোয়ার্ড। দেশেব লোক খে:ে গেল। আই-জির অপসারণ চাই।

কিন্তু গভর্নমেন্ট কি কখনো দেশেণ কথায় ক।ন দেয় ?

দিল্লিতে তখন এসেম্বলি চলেছে। স্বরাজী তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মূলত্বি প্রস্তাব উত্থাপন করল। মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদেব অনশনেব জন্মে আর ঐ মূলভেনিব রোমাঞ্চকর সাক্ষোব জন্মে। তুলসীচন্দ্রের বক্তৃতা যেমন শালীন তেমনি শাণিত। গভর্নমেণ্ট দস্তস্কৃতি করতে পারল না। বাজবন্দীদের পৃঞ্জার দাবি মেনে নিল

পনেরো দিন পর অনশন ভঙ্গ করল বন্দীবা।

অনশনের আগে স্থভাষ এই মর্মে লিখেছিল বাসস্তী দেবীকে:

'মা, আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রভিত্তিত
হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেবা
দিয়েছেন। আমরা এ বছর এখানেই দ্রীঞ্জীত্বর্গা পূজা কবছি। মা
বোধহয় আমাদেব কথা ভোলেননি তাই এখানে এসেও তাঁব পূজার্চনা
কবা সম্ভবপর হয়েছে। জেলখানাব অন্ধকাবের মধ্যে নির্জীবতার
মধ্যে পূজাব আলো, পূজাব আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এই ভাবে
ক বছর কাটবে জানিনা। তবে মা যদি বংসবাস্তে এসে একবাব দেখা
দিয়ে যান তবে কারাবাস তুর্বিষহ হবেন। আশা কবি।'

অনশন ও অনশনভঙ্গেব পব বৃভাষ এই মমে লিখছে দেশসেবক অনিলচক্ষ বিশ্বাসকে .

'আপনি বোধহয শুনেছেন যে আমাদেব অনশনপ্রত একেবাবে নিক্ষল হয়নি। গভর্নমেন্ট আমাদেব ধমবিব্যে দাবি স্বীকাব কবতে বাধ্য হ্যেছেন এবং এব পব বাংলা দেশের বাজবন্দী পূজাব খবচা বাবদ বছরে তিবিশ টাকা 'এলাউয়েল' পাবে। তিবিশ টাকা অতি সামাল্য এবং এতে আমাদেব খবচ কুলেশ্বেনা তবে যে প্রিলিপল গভর্নমেট এতদিন স্বীকাব করতে চাংনি তা যে এখন মেনে নিয়েছে এই আমাদেব স্বচ্যে বছলাভ। টাকাব কথা স্বক্ষেত্রে স্বকালে অতি তুক্ত কথা।

অনশনব্ৰতেৰ সব চেয়ে বড লাভ অন্তবেৰ বিকাশ ও আনন্দ-লাভ। দাবিপ্ৰণেৰ কথা বাইবেৰ চথা, লাকিক জগতেৰ কথা। 'সাফারি', ছাড়া মান্তব কখনো নিজেব অন্তবেৰ আদৰ্শেৰ সঙ্গে আভিন্নতা বোধ করতে পাৰে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পডলে মান্ত্ৰ কখনো স্থিব নিশ্চিন্ত ভাবে বলতে পারে না তাৰ হান্তবে কও অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতাৰ ফলে আনি নিজেকে এখন আরো ভালো ভাবে চিনতে পেৰেছি এবং নিজের উপৰে আমাৰ বিশাস শতগুণে বেড়ে গেছে।'

'বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রেখো', এই মর্মে লিখছে হরিচরণ বাগচিকে: 'তুমি তাঁর কুপায় সমস্ত বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হতে পারবে। মনেব মধ্যে সুখ ও শাস্তি না থাকলে কোনো অবস্থায়— শাইরের অভাব দূর হলেও, মানুষ স্থা হতে পারেনা। সূত্রণং সকল কর্তব্য করাব সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বজননীব চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই।'

অভয়ার সন্থান বিবেকানন্দ। অভয়াব সন্থান অববিন্দ। অভয়াব সন্থান স্থভাষ।

## এগারো

छेनिसत्सा पंहिस मात्नत नयूरे व्यशान्छ ।

অহিংসা দিয়ে কিছু হবে না—বিপ্লবীরা পাবল না নিজ্ঞিয় থাকতে। বাতের ট্রেন কাকোরি ছেড়ে লখনৌর দিকে চলেছে, চারজন যুবক গার্চের ব্রেকভ্যানে উঠে পড়ল। গার্ডকে বললে, তাড়াতাড়িতে তাদের মালপত্র তুলতে পারেনি, ট্রেনটা থামানো হোক। গার্ড মস্বীকাব করল। এই কথা! মুহূর্তে হজন হটো বিভলভাব ওঁচাল—- ওঁচাতেই গার্ড কেঁচো হয়ে গেল। একজন দিল চেন টেনে। আব ট্রন থামতেই কম-সে-কম বোলজন লোক ত্রেকভ্যানে উঠে পড়ল

গার্ডের সিন্দুক সবিয়ে নিয়ে গেল ধরাধবি করে।

একজন গুৰ্থা যাত্ৰী তাব বাইফেল তুলতেই বিপ্ৰবীদেব গুলিতে খুন হয়ে গেল। কে আবেকজন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচাওঁ গিয়েছিল, তাকেও স্তব্ধ কবা হল। মাব কোন এক সাহেব সাহস করে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল বন্দুক নিয়ে, সেও খোঁডা হয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে।

স্টেশনের থেকে খুব বেশি দূবে নয়, একটা ঝোপের মধ্যে পুলিশ পেল সেই সিন্দৃকগুলোকে, কিন্তু হায়, সবগুলই লুফিড, বলা যায়, অন্তঃসারশৃত্য।

বিপ্লবীদেব ধবতে-ধবতে সেপ্টেম্বর। আব মামলা সাজাতে-সাজাতে ডিসেম্বরের শেব।

আসামীর খাঁচায় ঢোকানো হল পাঁচিশ জনকে। তাদের মধ্যে অপ্রগণ্য তিনজন—রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ি, রামপ্রসাদ বিসমিল মাব ঠাকুর রৌশন সিং। চতুর্থ আবেকজন ছিল, নাম আশফাকউল্লা—সম্প্রতি পলাতক।

রাজেনের পরনে মুসলমানী পোশাক, ডাক-নাম নবাব। আশফাকউল্লার পরনে হিন্দু পোশাক, ডাক-নাম কুঁয়রজি। রামপ্রসাদ আর রৌশন কখনো হিন্দু কখনো মুসলমান, কখনো শিখ কখনো কাশ্মিব।

দায়রার বিচার শেষ হতে-হতে পরেব বছব এপ্রিল। বিচাবে রাজেন, রৌশন আর রামপ্রসাদের ফাঁসির হুকুম হল। ইতিমধ্যে আশফাকউল্লাও ধরা পড়েছে, আলাদা বিচারে তার সম্পর্কেও সেই একই আদেশ হল।

রাজেনকে নিয়ে যাওয়া হল গোণ্ডা জেলে, বামপ্রসাদকে গোরক্ষপুব জেলে, রৌশনকে এলাহাবাদ জেলে আর আশকাক-উল্লাকে ফয়জাবাদ জেলে।

সবাই প্রিভিকাটনিলে আলাদা-আলাদা আপিল করলে। সবগুলিই পত্রপাঠ বাতিল হয়ে গেল। নিয়মবক্ষার জ্বন্থে বড়লাটেব কাছে কফণা প্রার্থনা কবা হল, তাও বিনা বিবেচনায় প্রভ্যাখ্যাত হতে সময় নিল না।

রাজেনের ভাই গোণ্ডা জেলে এসেছিল শেষ দেখা দেখে যেতে। কাল ভোরে ফাঁসি হবে তাতে জ্রাক্ষেপ নেই রাজেনেব। সেলে বসে ভজন গাইছে, গীতা আওড়াচ্ছে। ভাইকে দেখে খললে. 'বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাব জন্মে প্রানা করিস। কী প্রার্থনা? আমাব মুক্তির জন্মে নয়, দেশের মুক্তির জন্মে। প্রার্থনা কবিস আগি যেন আবাব আমার ভারতব্যে এসে জন্মাই, আর আবার ভাব কল্যাণের জন্মে প্রাণ উৎসর্গ করি।'

বামপ্রসাদের সংক্ষ তাব বাবা-মা দেখা করতে এসেছে। স্কু-সমর্থ জ্বোয়ান ছেলে কয়েক ঘণ্টা পরেই পৃথিবী থেকে অপস্ট হয়ে যাবে—ছঃখিনী মার নাজানি কী ভীষণ । গবে, সেই অমুভবে কেঁদে ফেলল বামপুসাদ।

রামপ্রসাদের মা থমকে গেল। বললে, <sup>১</sup>তুমি কাদবে এ আমি দেখতে আসিনি।

রামপ্রসাদ সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি দেশের জ্ঞান দিচ্ছ, ভোমার চোথমুখ না জানি আনন্দে কত উজ্জ্বল হয়ে আছে।'

'কই আমি কাঁদিনি তো।' রামপ্রসাদ হু হাতে হু চোখ মৃছে
ফলল। জলের লেশমাত্র না বেখে হু চোখে জ্বালল হুটি আনকেব
প্রদীপ।

किस बुर्ड़ा वाश (य किंग्न वाकून।

তথন রামপ্রসাদই বাপকে সান্ত্রনা দিল। বললে, 'মাকে দেখ। মা কেমন ছেলের গৌরবে শোক ভ্লেছে। বাবা, তুমিও মাব মংগা শক্ত হও, আমাকে ব্রুতে দাও আমি গোমাব যোগ্য উত্তবাধিকালা।

বৌশনের সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি। তাব মুখে ৩ব্ এক মন্ত্র—বন্দে মাতবম। যথন কাঁসির মঞে গিয়ে উঠছে- বান্দ মাতবম। যথন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কবছে- তথ্নো বন্দে মাত

আশফাকউল্লাব ওজন বেড়ে গিয়েছে

'ওজনবৃদ্ধিতে আপনি সমস্ত বেকর্ছ ভেডেছেন,' বললে ছেলব 'শুধু একজন ছাড়া।'

'তার মানে জেলে ওজনবৃদ্ধির ইতিহাসে আমি দ্বিতীয়, এং নই :

'না, আরেকজনের নাম পাচ্ছি, ভাব ওজন বেড়েছিল অক্সন্তর্ব চেয়েছ পাউও বেশি।'

আশকাকউল্লা মান হয়ে গেল, বললে, 'তা হলে জেলে 'ব-রাণে আমাকে আরো ক দিন বাখুন দয়া কবে। কাঁসি তো দেবেনই, এ কে আর রুখতে যাচ্ছে ? আর সামান্ত কটা দিন বেচে যেতে পাবলে উচ্চতম রেক্টটা ভেঙে দিতে পারি।'

'তা হয়না। কাঁসির ত্কুম হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আপন কে

কনভেমভ সেলে চলে যেতে হবে।' জেলর কা করবে, ফাঁসির প্রতীক্ষা-করা আসামীর আর কোনো ক্লাশ নেই।

'মৃত্যুর জ্বস্থে হঃখ নেই, কিন্তু হায়, ওজনবৃদ্ধিব রেকর্ডটা ভাঙতে পারলাম না।'

আত্মীয়স্বজন যাব। দেখা করতে এশেছিল তাদেরকে বললে, 'আনন্দ কৰো, উৎসব করে।, আমিই বেধহয় প্রথম মুসলমান যে দেশেব স্বাধীনতাব জয়ে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল।'

এত সব প্রাণোৎসর্গের প্রদীপ্তি হিন্দু-মুসলমানের আত্মহননের কালিমায় মান হয়ে গেল। উনিশশো ঢাব্বিশেন এপ্রিলে কলকাতায় দাকণ দাঙ্গা বাধল—মুসজিদের হামনে কাজনা বাছানো নিয়ে। দিল্লিতে আবহুল বসিদ স্বামী প্রদানন্দ্রে গুলি ক্রেমাবলে।

শ্রহানন্দ তথন সমুস্থ, বিচানায় শুয়ে ছিলেন। কে একজন স্লিপ পাঠলে, জক্দি প্রয়েজনে, দেখা কবাতে চাই। কিচুমাত্র সন্দেহ নাকাব শ্রহানন তাবে আসতে তালেন বলুন কী বক্তবা। শাব্দুলার্সি পিঞ্লেব গুলিতে তাব বস্তুব, লেলে

গৌহাটিতে ক গ্রেস বসেছে, সভাপতি জ্রীনিবাস আ যাজাবকে নিয়ে হাতিব লোভাষাতা বেকুবে এমন সময় প্রকানন্দেব হত্যাব খবব এসে পৌছুল। হাতিব দলবে খেলিয়ে দেওয়া হল, সমস্ত গৌহাটি ——শুধু গৌহাটি নয়, সমগ্র দেশ শোকা িভূত হয়ে প্রা

শ্রদানন্দের উপর শোক াস্তার্চ। মহাত্মা গান্তিই পেশ করলেন আব তা সমর্থন করল মহম্মত আলি।

গান্ধি বললেন, 'হাা, আমি অংবাব বলছি, আবতুল বসিদ আমাব ভাই। স্থামী শ্রদানন্দকে গুলি কবলেও আসলে সে তার হতা।-কারী নয়। হত্যাকারী ২ছে তারা যাবা হিন্দুর বিকদ্ধে মুসলমান ও মুসলমানের বিকদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত ক্রছে।'।

কিন্তু বিপ্লবীদেব রণকোশল অত্যব । সেখানে হিন্দু নুসলমান নেই, শুধ মুক্তিকামী আব মুক্তিলোধীব দল। সেখানে কোনো ভাগবাঁটোয়ারার প্রশ্ন নেই, সেধানে শুধু সর্বকালের সর্বজনের স্বাধীনতা।

কাকোরি ডাকাতি সম্পর্কে তল্পাসি চালাতে গিয়ে পুলিশ এল দক্ষিণেশ্বরে, বাচম্পতিপাড়া লেনে। পুকুরপাড়ে একটা জীর্ণ দোতলা বাড়িতে গিয়ে হানা দিল। বাড়িতে ঢুকে দেখে এ যে দেখি রীতিমত একটা কারখানা। বারুদ, গুলি, ছররা, বোতলভর্তি নাইট্রিক আর সালফিউরিক এসিড, কাঁচের নল, ব্যাটারি—কিছুরই তো অভাব নেই! আরে এ যে দেখি ছ-ঘরি ওয়েলবি রিভলভার, আর এ যে একটা জ্যান্ত বোমা।

ধরা পড়ল অনস্তহরি মিত্র, বীরেক্রকুমাব ব্যানার্জি, নিখিলবন্ধ ব্যানার্জি, হরিনারায়ণ চক্ত ও আবো কজন।

সেখান থেকে পুলিশ গেল চাব নম্বর শোভাবাজার স্ট্রিটে। সেখানেও পাওয়া গেল অনেক কার্ত্জ আর বেলজিয়ামেব তৈবি পাঁচ ঘরি রিভলভার।

সে বাড়িতে ধরা পড়ল প্রমোদরঞ্জন চৌধুরি আর অনস্ত চক্রবর্তী।
সূর্য সেনও ছিল, কিন্তু পুলিশ বাড়িতে চড়াও হবাব সঙ্গেসঙ্গেই সে
যথারীতি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

স্পেশাল ট্রাইবুফ্যালের বিচাবে অনস্তহরি মিত্রের দশ বছর জেল হল, আর সকলের ভিন্ন-ভিন্ন মেয়াদে। আলাদা বিচাবে প্রমোদ চৌধুরির জেল হল পাঁচ বছর।

এ হল অবতরণিকা। এবার আসল নাটক।

ধরপাকড় হল বিচার হল শাস্তি হল—শুধু এতেই পুলিশের তৃপ্তি নেই। তাদের তৃপ্তি যদি কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারে, যদি কাউকে দাঁড় করাতে পাবে রাজসাক্ষী করে। কিন্তু এ সব আসামী কাঁসি যাবে তবু কিছু ফাঁস করবে না।

আই-বির জাঁদরেল অফিদর বায়বাহাত্বর ভূপেন চাটুজ্জে কয়েদিদের গা শুঁকে শুঁকে বেড়ায় যদি এখনো কোনো গোপন সংবাদ বার করতে পারে। তোমরা গেছই, তোমাদের তো কোনো ভবিশ্বং নেই, কিন্তু আমাকে যদি কিছু খবরাখবর দিতে পারো, আমার চাকরিতে উন্নতি হয়, আমার সামনে এখনো বিপুল ভবিশ্বং।

জেলখানার মধ্যে স্টেট ইয়ার্ডে রোজ আসে ভূপেন, আর কয়েদিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে ছাড়ে। নানা প্রলোভনের জাল পাতে, নানা ভাবে আলাপ-আলোচনায় বিস্তারিত হতে চায়। কয়েদিরা ভাবে একে একেবাবে খতম না কবতে পারলে শান্তি নেই, কিন্তু জোঁক ছাড়াবার মত প্র্যাপ্ত ক্যুন কই ?

কয়েদিদের একজন বললে, যদি বোঝো একেবারে শেষ কথে দিতে পারবে হাহলে এগোও, নচেং আধমবা করে ছেডে দিলে ওবে। যন্ত্রণা, আমাদেরো যন্ত্রণা।

ভূপেন স্টেট ইয়ার্ডে চুকেছে, দোতলাব সেল থেকে নিখিল ব্যানাজি ওয়াডারকে লক্ষ্য করে বলে উচল, শিগগিব দবজা খুলে দাও, সামাব খুতিটা নিচে উঠোনে পড়ে গিয়েছে।

नजन विश्वर.म ওয়াড়।র দবজা খুলে দিল।

ধুতি কুড়িয়ে আনতে নিচে ছুটল নিখিল। নিচে পৌছেই ভূপেনের সামনে পড়ে গেল, আব বলে উচল, 'নমস্কার।'

প্রত্যভিবাদনের জন্মে যেই ভূপেন গুহাত ভূলেছে অমনি নিখিল তাব মুখের উপর মাবল এক প্রচণ্ড ঘূষি আব সঙ্গে সঙ্গে ছেন থেকে তাব মাথায় প্রমোদ মাবল এক শাবলেব ঘা। সেই এক ঘায়েই শেষ হয়ে গেল।

সেপাইটা এদিকে ঝুকেছিল কিন্তু প্রমোদ শাবল নিয়ে তাড়া কবতেই সে ছুট দিল। তাব হাত থেকে বেটনটা কেড়ে নিল অনস্তহরি।

শাবলটা কোথেকে জোগাড় হয়েছিল ভূপেনের সাঙ্গোপাঙ্গের। হদিস করতে পারল না। ওজন নিয়ে োা গেল পনেরো সের। লম্বায় বেশি নয়, মাত্র দেড় হাত। ভূপেনের হতার জন্মে নামূল কবে মামূলা বসল। নিদারুণ মামূলা। জেলের মধ্যে খুন, তাও দিনা পুলিশের বড় কর্তাকে। এ যে নতুন করে সেই কানাইলালেব ক'টি।

এ মামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ে ই ছজন। এক, ওয়ার্ডাব, ছই, এক যাবজ্জীবনের কয়েদি, খুন-সহ ে ই মামলাব আসামী, নাম মিতি। কিন্তু যাই বলো, মিতি সাক্ষী ং ে বাজি নয়। সদেশী বাবুদেব সে দেবতা বলে ভক্তি কবে, তালে সে কিছুতে কাঁসাং পারবে না। আমি তো যাবজ্জীবনের জক্তেই দাগা-মাশা, আমার আবাব আশাভবদা কী। আমাকে মিডিমিচি প্রলোভন দেখাছে, আমি বাবুদেব কাউকে সনাক্ত কবতে পাবে না। না, পাবে ন সাক্ষা দিতে। আমি কিছু দেখিনি।

এমন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে নাইবৈ থেকে দেখা সন্তব নাই তবু ব্রিটিশেব পুলিশেব অসাধ্য কিছু নেই। গোটা কা স্নাকে ইণ্ডিয়ান কয়েদি সাক্ষী জোগাছ হল। নাব। নাবেশ এল করে দিল হাা, স্থাব, দেখেছি, স্বচকে দেখেছি। সে কী মাব। মাধাব হ চৌচিব হয়ে গেল, একটা চোখ বেবিয়ে গেল ছিটকে

মিথ্যা সাক্ষী না সাজিয়ে প্লিশেব উপায় বা। করেছিব কেউ স্বীকাবোক্তি কববে না, কেউ শক্তসাক্ষা হবে না, না, দেশ দস্তক্ট করবে না। যা কবতে হয় ভোমবা করো। যেঘন ভোমাদেন অভিকচি।

পুলিশ তাই একবাশ মিথা ছড়ে। করল। বিচাবে প্রমেদ আব অনন্তহরির কাঁসি হল। অনন্ত চক্রস্টী, গ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায় এ বাখালের দ্বীপাস্তব। বীসেনের কাঁসিব হুব্ম হলেও আপিলে ছ ছং পেল। নিখিলও বেকসুব খালাস।

অনস্তহরি আর প্রমোদের শেষ ইচ্ছা ছিল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে তানের ফাঁসি হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়, ছেল কোডে তার বিধান নেই। তথন ছ বন্ধুর মধ্যে প্রার্থনাব প্রতিছ্দ্িড়ে স্থক হল—আমার কাঁসিটা আগে হোক, আমার কাঁসিটা আগে । এ যেন মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের ক্রিকেট খেলা দেখার জ্বান্তে টিকিটের প্রার্থনা।

সমস্ত পর্বটা স্থভাষ মান্দালয়ে। তাকে বাইরে নিয়ে আদাব পথ কোথায় গ্

বাংলার কংগ্রেস একটা পথ বার কবল। নভেম্বরে নতুন ইলেকশান হচ্ছে, সতান মিত্র আব সুভাষকে প্রার্থী হিসেবে দাড় করাও। সংভাষকে ভারতীয় এসেম্বলিডে, দিল্লিতে, সার সুভাষকে ক্ষীয় কাউন্সিলে, কলকাভায়। তুজনেই রাজি হল প্রস্তাবে। সভ্যেনের বিক্রে কেউ লড়তে এল না, কিম সুভাষের বিক্ষে দাড়াল জে এন বস্তু।

मिफारल की रात, दिश्रल (७।३।४१,७) युखाव छरी उल्।

তাব মানে দেশবাসী নিজ্ল উচ্চকণ্ঠে জানাল, স্থান্ধক আমরা আমাদের প্রিনিসিপে চটে। সে যথন জিতেছে তথন . গাঁকে বাইদে আসতে সেওয়া জেক সেওয়া বিনাবিচাকে বন্ধী দেশের লোকের বিচারে সেতে। জ্য়ী, সেতে ব্রব্রেগ তার আর এখন জেলে থাক। চলে কী করে ব

বিটিশ গভননেণ্টেৰ বয়ে গিয়েছে দেশবাসীৰ কথা শোন!

কিন্ত শীতের দিকে স্থাবের স্বাস্তা হারাপ য়ে পড়ল।
নিমোনিয়া সেবে গেলেও ঘুষঘুষে দ্বব আর যেতে চাইল না ওজনও
কমতে লাগল।

রেন্দুনে মেডিকেল বোর্দের সামনে উপস্থিত হতে হল সুভাষকে: বোর্ড স্থপাবিশ করল, বন্দীকে জেলের মধ্যে লাখাটা স্বাস্থ্যসম্মত হবে লা।

গভর্নমেন্টের থেকে নিশ্চয়ই একটা অনুকৃল আদেশ আসবে, তারই প্রতীক্ষা করছে স্থভাষ, নতুন জেন স্থপাবের সঙ্গে তার একটা বচসা হয়ে গেল। ফলে স্থভাষকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইনসিন জেলে। নতুন জেল-স্পারের নাম ক্লাওয়ারডিউ, কিন্তু সে আসলে না ফুল না শিশির।

'তোমার চেহারা কী ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে !' ব্যথিত বিশ্ময়ে ইনসিনের জেল-স্থপার বলে উঠল : 'তব্ তোমাকে এরা ছাড়েনি ?'

স্থভাষ তাকিয়ে দেখল এ সেই মেজর ফিণ্ডলে!

'দেখ তুমি ছাড়াতে পারে। কিনা।'

ফিণ্ডলে জোর-কলমে লিখল গভর্নমেন্টকে। বন্দীর স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাকে জেলের মধ্যে পুরে রাখাটা বাঞ্চনীয় হবে না।

গভর্নমেন্ট লিখলে, বন্দীকে জিজ্ঞেদ করে জানাও দে নিজের খরচে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে রাজি আছে কিনা। যদি রাজি থাকে, তবে যাবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে যেতে হবে রেন্দুন থেকে জাহাজ ধরে, অহ্য কোনো বন্দর থেকে নয়, না, কলকাতা তো নয়ই।

ও সব সর্তে বদ্ধ হয়ে যাব না। তা ছাড়া যাবার আগে কলকাত। দেখব না, আত্মীয়বন্ধুদের দেখব না, এ হয় কী করে ? তারপরে কত দিন থাকতে হবে বিদেশে তারও ঠিকঠিকানা নেই। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সুভাষ!

তারপর আদেশ এল, বন্দীকে আলমোরায় স্থানাস্তরিত করো।
চুপিচুপি স্থানাস্তর করার ব্যবস্থা হল। রেঙ্গুন থেঁকে জাহাজে
চড়িয়ে স্থভাষকে নিয়ে আসা হল ডায়মগুহারবার। কলকাত।
পৌছুবার আগেই জাহাজে লোম্যান এসে আবিভূতি হল। বললে.
'ভোমাকে এখানে নামতে হবে।'

সুভাষ ভাবল লোম্যান বৃঝি তাকে লুকিয়ে পাচার করে দেবাব মতলবেই জাহাকে উঠেছে। 'না, আমি এখানে নামব কেন? কোথায় নামব?'

লোম্যান হাসল। বললে, 'তোমার জ্বস্থে গভর্মর লক্ষ পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই লক্ষে নামবে।' 'বা, লঞ্চে নামব কেন ?'

'সেই লঞ্চে মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তাবেরা আছেন। তাঁরা তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গভর্নরের কাছে রিপোর্ট করবে। সেই বিপোর্টের ভিত্তিতে হয় আলমোরা নয় বাডিফেরা।'

'বোর্ডের ডাক্তার কাবা ?'

'স্থার নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র বায়, লেফটেনেন্ট কর্নেল স্থাওম আর মেজব হিংস্টন।'

তথন সুভাষ আশ্বস্ত হয়ে নামল জাহাজ থেকে।

বোর্ড পরীক্ষা কবে তাব সিদ্ধান্ত গভর্নরকে টেলিগ্রাম করে দার্জিলিংঙে পাঠিয়ে দিল।

উত্তদের জান্যে এক দিন গভর্নরেব লাঞ্চে অপেক্ষা কবল সুভাষ ' প্রদিন , ১৭-এব ১৮ই মে লাম্যান গভর্নবেব উত্তব নিয়ে এল : ভূমি খালাস।

কী বকন যেন একটু নতুন-নতুন লাগছে নাং তা লাগছে।
'গভনবৈৰ বদল ইয়েছে যে ইতিমধ্যে। এখন আৰু লভ লিটন নেই,
এখন স্ট্যানলি জ্যাকসন। এতদিন পুলিশ ক্মিশনাৰ্ই বাংলাৰ
লাট ছিল, জ্যাকসন বললে, এখন থেকে আমিই শাসন কবৰ
ভাবছি।

এই জ্যাকসনকে লক্ষ্য কৰেই কলকাতা সেনেট ংলে গুলি ছুড়ল বীণা দাস—স্থভাষেব হেড্যাস্টাব বেণীশাধব দাসের মেয়ে। গুলি ছোড়া জ্যাকসনকে নয়, বিটিশ শাসনেব দস্তকে, নির্যাতনকে, নিষ্ঠবতাকে। গুলি লাগল কি না লাগল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা গুলিটা যে ছু ড়েছিল, ছু ড়তে পেরেছিল। বড় কথা হচ্ছে একটি বদেশব্রতধাবিণী বাঙালি মেয়ে যে তীব্রভাবে অমুভব করেছিল দাসত্বেব যন্ত্রণা, চেয়েছিল অগ্নিব অক্ষণে তার হাহাকারকে মূর্ত করতে। বড় কথা হচ্ছে তাব তৃঃসাহসী উৎসাহ, বড় কথা হচ্ছে তাব দৃগুতার দীপ্তি।

'জাগো নারী জাগো বহিংশিখা জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা। ধৃ ধৃ জ্বলে ওঠ ধুমায়িত অগ্নি জাগো মাতা, কন্তা, বধু, জায়া, ভগ্নি! পভিতোজারিনী স্বর্গস্থালিতা জাহ্নবা সম বেগে জাগো পদদলিতা, মেঘে আনো বালা বজেব জ্বালা চিববিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥'

ড্যালহৌদি স্কোয়াবেব বাস্তায় টেগাটকে লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়েছিল. এবাবও .স বোমা ভ্রম্ভ হল, বিদীর্ণ হল ভ্যাবহ বার্থভায়। টেগাটকে একটি ফুলকিও স্পর্শ কবল না, মাঝ্যান থেকে নিজেব হাতে বোমা ফাটিয়ে মাবাপ ৬ল অকজ্বা সেন আব ধ্বা পড়ল দীনেশ মজ্মদাব।

দীনেশ অবশ্য পারে পালিয়ে গিয়েছিল জেল থেকে, কিন্তু দে কথা পারে।

বীণা ভাব বিপ্লবী দলেব এক বন্ধকে বললে, ভান কে বকটা বিভলভার জোগাড় কবে দিতে পাৰোগ

'পাবি। কী করবে?'

'দেখিনা কী কবদে পারি।'

মান্দালয় জেল থেকে বেবিয়ে এসে স্মভাষ পাব মাসন্বয় শাইয়েব বাদি বেড়াতে এসেছে।

'ওমা, আমাৰ এত ভাগা।' পাশেৰ ঘৰ থেকে আনকে বলে উঠলেন বীণার মা।

কথায়-কথায় বাণা সভাষচন্দ্রকে জিজেস কবলে, 'অপনাব মতে দেশ কী ভাবে স্বাধীন হবে, ছিংসাব পথে না অহিৎসাব পথে!'

মুভাষ বললে, 'আদল কথা হচ্ছে একটা কিছু পাবার জয়ে

আগে পাগল হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীন হার জ্বন্তে আমাদেরও সারা দেশটাকে তেমনি পাগল করে তুলতে হবে। তথন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন আর বড় হয়ে উঠবে না।

'শিকল-দেশীর ঐ যে পূজাবেদী

চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি, ইই আরু রে ছয়াব ভেদি।
ঝড়েব নাতন, বিজয়-কে এন নেড়ে
অট্থাস্থে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝলি ঝেড়ে
ভূলগুলো সব আন বে বাহা-বাহা।
থায় প্রমন্ত, আয় বে আমার কাঁচা।

কিন ক্রিটার বার্টোনলেই বি ফুডিতে পারবে টিপ করে। বালা জিজেসে করলে বন্ধকে, 'একবারটি প্রাক্তিস করে নিলে ভালো। বাহু না গ'

িকোথায় যাত্র প্র্যাকটিস কবরে, কেনে নিজনে ? তার আর দ-য়ই বা কোথায় ? ছদিন পরে কনভেত্তকশন। গভনব আসবে ত্যাণ দিতে।

'প্র্যাকটিসু লাগ্যেন। বৈদ্য আশ্বাস দিল 'িন্য বোসও প্রাকটিস না করেই প্রেবিল মারতে।'

বীণা সেনেট হলে চুক্বে বেশন অধিকাবে গ সোভক। সে বে ভার বি-এব ডিপ্লোমা আনতে। প্রথম কারির ছাত্রীদেব মধ্যে সে আসন নেবে।

জ্যাকসন লিখিত ভাষণ পড়ছে, তাব চোখ হাতে-ধর। কাগভের গপর ক্যস্ত, সমস্ত ভক্ত জনমগুলী প্রবণ্ডমায়। বীণা আস্তে-আস্তে সর্বে-সরতে মঞ্চের বেশ খানিকটা কাছে এনে দাড়াল।

একটা ত্রীক্ষতম তৃষ্ণতম মুহত। বালা হাতে-ধরা পাঁচ-ঘর। িভগভার থেকে জ্যাকসনের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল। গুলি জ্যাকসনের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একচ্লের জ্বস্থে বেঁচে গেল জ্যাকসন।

আর বীণা ? সে বাঁচবার, পালিয়ে যাবার পথ তৈরি করে আসেনি। সে জেনে-শুনে ঝড়ের মধ্যে পড়ে জীবনকৈ আস্বাদ করতে এসেছে—হাঁা, সে ডুবে যেতেও প্রস্তুত।

'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে

টুকরো করে কাছি

ডুবতে বাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি।

ঝড়কে আমি করব মিতে

ডরব না ভাব ক্রকুটিতে

দাও ছেডে দাও ওগো আমি

তুফান পেলে বাচি॥

ভাইস-চ্যান্সেলাৰ কৰ্নেল শাৰওয়াদি বীণাৰ গলা টিপে বৰল ভার হাত থেকে গুলি চলল এলোমেলো কিন্তু কেউই মাৰাক্তক আহত হল না।

তাবপর বিদ্যুৎবততী নম্রতায় স্নিগ্ধকান্ত হয়ে দাঁডাল। দেশ প্রেমের উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি।

ধবা পড়ার পর বীণাকে আই-বি অফিসে নিয়ে যাওয়া হল বেণীমাধব এলেন দেখা করতে।

আই-বি অফিনর বেণীমাধবকে বললে, 'ওকে শুধু রিভলভাবেন নিক্রেটটা বলে দিতে বলুন, তাহলেই একে আমরা ছেড়ে দেব।'

বীণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'আমার বাবাকে আপনাবা চেনেন না। আমার বাবা তাঁর মেয়েকে কখনো বিশ্বাসঘাতক হতে শেখান না।'

কন্সামেহে বাবা কাদছেন, মা কাদছেন, কন্সার মনও না কোন জবীভূত হয়েছে, তবু কন্সার যা কাজ তাই দে সারা জীবন ধরে সম্পন্ন করে যাবে, তা তার 'স্বাধিক লাজ' হয়েও 'স্বোত্তম গ্র' হয়ে থাকবে। জেল থেকে মা-বাবাকে কবিতায় চিঠি লিখল বীণা : 'মোরে ডাকিও না হেথা একা রব পড়ি

তৃটি ক্ষীণ হস্তে মোর আঁকড়িয়া ধরি সর্বোত্তম গর্ব মোর সর্বাধিক লাজ

মোর সাবা জীবনের কাজ।'

ভূলই তো জীবনে ফুল ফোটায়। ভূল আর সত্য তো এক পথেরই সহচর। ভূলকে ঠেকাতে গেলে যে সত্যকেও ঠেকানো হবে। 'ওরে সাবধানী পথিক, বাবেক পথ ভূলে মরো ফিরে।' সত্য হোক, ভূল হোক, আসল কথা হচ্ছে অপবিমাণরূপে বাচো। ভূলের ছঃখের মধ্যেই সত্যের আনন্দ-জাগরণ। ভূলের উপলথণ্ডের উপর দিয়েই বয়ে চলেছে সত্যের ধীরস্রোত।

## বারো

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের শুধু টালবাহানা, শুধু কালক্ষয়। ভাবতবর্ষের ন্যনতম আকাজ্ফা ডোমিনিয়ন স্টেটাসটুকুও যাতে দিতে না হয় তার জন্মে যতদূব সাধ্য ঠেকিয়ে রাখা।

সেই উদ্দেশ্যে উনিশশো সাতাশের নভেম্বরে সাইমন কমিশনের ঘোষণা করল পার্লামেন্ট।

মহাত্মা গান্ধি তখন মাঙ্গালোবে, দিল্লিব থেকে হাজাব মাইল দুরে। ২ড় লাট লর্ড আবউইন তাঁকে জ্বুকবি নিমন্ত্রণ পাঠাল। শিগ্যবি আস্থুন, সুখবৰ আছে।

মহাত্মা তাঁর ভ্রমণপঞ্জি বাতিল কবে দিয়ে দিল্লি ছুচলেন। কী সুখবব ?

আবউইন সাইমন-কমিশনেব নিয়োগপত্রটা দেখাল।

'হাঁা, আমি কী করব, আমি শুধু আমার কর্তব্য কবছি।' আবউইনের কর্তব্য সাইমন কমিশনেব পক্ষে ভারতীয় নেতাদের সহামুভূতি সংগ্রহ করা।

মহাত্মা বিনাত স্ববে বললেন, 'এ তো এক-আনার খামেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। মাঙ্গালোব থেকে ডেকে আনবার প্রয়োজন ছিলনা।'

আর্উইন বৃশব ভারতীয় নেতাদের সমর্থন পাওয়া স্বৃদ্বপবাহত।
শুধু কংগ্রেস নয় ভারতবর্ধের সমগ্র জনসাধারণ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে কুদ্ধ হয়ে উঠল। যে ভারতবর্ধের এখন স্বাধীনতার

ক্ষ্ণা, তাকে কিনা বলা হচ্ছে কী খাতের তুমি উপযুক্ত, দেখি বিশদ বিচার করে। এখনো কিনা উপযুক্ততার বিচার! আর বিচারক-মণ্ডলীর মধ্যে একজনও ভারতীয় নয়। এ আঘাতের উপর আবাব অপমান। পোড়ার উপর পোড়া, এ অপমান অসত।

মাজাজ কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ হল, সাইমন কমিশন বয়কট করো। অস্থাস্থ সমস্ত রাজনৈতিক দলও একই ধুয়ো তুলল, বয়কট করো। শুধু আনসারি নয়, জিল্লাও, শুধু বেশান্ত নয়, তেজবাহাত্ব সাপ্র্যুত্ত । সাইমন কমিশনের নিয়োগ তাই একদিক থেকে দেশের পক্ষে মঙ্গলের হাওয়া নিয়ে এল। কেননা এর আগে সমস্ত দল একস্ত্রে এমন করে বাঁধা পড়েনি, এক মন্ত্রে মেলায়নি কণ্ঠবর।

সাতজন ইংবেজকে নিয়ে সাইমন কমিশন, তাই তার আরেক নাম সাইমন সেভেন বা সাত সাইমন। কিংবা বলতে পাবো, সাত ছাইমন অর্থাৎ সাত মণ ছাই, সাত মণ পগুলম।

্ উনিশশো হাটাশেব তেলবা ফেব্রুগরি সাইনন কমিশন বোম্বাইয়ে নামল আর সেনিন সদ্প্র ভাব বর্ষ জুড়ে পালিত হল হরতাল। সর্বত্র এক নিশান এক ইন্থাহাব এক প্রচারপত্র, সাইমন ফিরে যাও, ফিরে যাও সাইমন। কোথাও-কোষাও কালো কাগজের ঘুড়ি উড়ল, কোথাও বা কালো রঙের বেলুন, ড তও ঐ বুলি, ঐ নির্দেশ—সাইমন ফিরে যাও, ভারতবর্ষ শুধু ভারতবাদীর জন্মে। আমাদের ভাবত ছাড়া কথা নেই। দয়া করে তোমরা শুধু ভারত ছাড়ো।

হরতালের দিন কলকাতায় ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ হল, শাদ্রাজ্বে গুলি চলল, লখনোয়ে জহনলাল নেহরু লাঠির বাড়ি খেল। কিন্তু লাহোরে লাজপত রায়ের উপর মারই ভয়াবহ হয়ে দাড়াল। মাবের ফলে লাজপত রায় মারা গেলেন।

শাস্ত শোভাযাত্রা যাচ্ছিল রাজপথ দিয়ে, সঙ্গে ছিলেন লালা লাজপত রায়, সত্যপাল ও অক্যাম্ম দেশনেতা। পুলিশের হঠাৎ কী উল্লাস হল, লাঠি চালাতে স্থুক্ত করল। ভাবখানা দেখাল যেন এলোপাথাড়ি মারছে, কিন্তু বেশ হিসেব করে করেক ঘা বসাল লালান্ত্রির উপরে, এবং হিসেব করে, ঠিক বুকের উপরে। লালান্ত্রি পড়ে গেলেন, বিছানা নিলেন এবং কিছুকাল পরে চোখ বুক্তলেন।

পুলিশ-ইনস্পেক্টর স্কটই লালাজির বুকে লাঠি চালিয়েছিল। হিন্দুস্থান সোশিয়্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির কাউলিল ঠিক করল স্কৃতিক হত্যা করতে হবে।

সেই কাউন্সিলের সদস্য সর্দার ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু আর চন্দ্রশেশর আজাদ।

দাঁড়াও, স্থাগে আস্ক। এর মধ্যে দলকে সংহত করো উন্থত করো মন্ত্রপুত করো।

এদিকে ছাত্র-আন্দোলন জমাট বাঁধল। তার পুরোধা এক দিকে জহরলাল, আরেক দিকে স্মভাষচন্দ্র।

এর আগে ছাত্রদের কোনো সজ্য ছিল না সংগঠন ছিল না। দক্ষিশনবর্জন আন্দোলনে ছাত্ররা যোগ দিচ্ছিল বলে নিযমভঙ্কেব অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ আঘাত হানছিলেন, তার বিক্দ্ধে সন্মিলিত প্রতিবাদ জানাবার মত ছাত্রদের কোনো সংস্থান ছিল না। এবার ছাত্রদল গঠন করে।

'আমরা শক্তি আমবা বল
আমরা ছাত্রদল,
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
উথের বিমান ঝড়বাদল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কঠে মোদের কুঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক,

## আমরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত-কমল। আমরা ছাত্রদল॥

পুনায় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সন্মিলনে সভাপতিত্ব করল স্থভাষ।
তার প্রধান বক্তব্য হল কংগ্রেসকে এখন হৃটি নতুন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ
করার আন্দোলন করা উচিত—এক যুবশক্তি, আরেক প্রমেশক্তি।
আর মেয়েরাও নিজেদেব নিয়ে রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলুক।
বেখানে যত শক্তি যত সম্ভাবনা বর্তনানে স্থপ্ত বা স্তিমিত আছে,
সমস্তকে বহুবিচিত্রশিখায় উদ্দীপ্ত কবে তুলতে হবে স্থপীভূত
দাসত্বের আবর্জনাকে দগ্ধ-নত্ত কববাব জন্তো।

সবরমতি আশ্রমে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে গেল স্কৃতায়। বললে, আপনি চলুন, চালান আবার দেশকে। সাইমন কমিশনেব বর্জন উপলক্ষে সমস্ত দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে। বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র—'

্ গাঙ্গির শাস্ত কণ্ঠে বিষাদেব স্থব বেক্তে উঠল : 'আমি কোথাও আলো দেখতে পাচ্ছি না।'

'সে কী! আপনার চোথেব সামনে বারদোলি নো-ট্যাক্স আন্দো-লনে প্রস্তুত হয়েছে, বিক্ষোভের চেউ তুলেছে—এটা কি আলো নয় '

এই বারদোলি আন্দোলনই টনিশ শো ্রশ সালে মহাত্মা প্রত্যাহার কবে নিয়েছিলেন। কিন্তু এবছর নতুন সেটলমেণ্টে বারদোলি মহকুমার খাজনা প্রায় শতকবা পঁচিশ টাকা হাবে বেডে গেল। আমরা বাড়তি খাজনা দেব না—করপীড়িত জ্বনগণেব প্রতিভূ হয়ে ঘোষণা করলেন বল্লভভাই।

স্বরাজের জত্যে নয়, অত সুদ্র ও ত্বাহ কথা বোঝে না চাষীরা—
আন্দোলন বাড়তি খাজনা বরবাদ করার জত্যে, ভারমোচনেব
উপশ্মের জত্যে। এক কথায়, অতি সহজে, সকলে জাট বাঁধল,
প্রতিজ্ঞায় ঘনীভূত হল। দেব না খাজনা।

যথারীতি লেলিয়ে দেওয়া হল পুলিশ্কে। খান্ধনা দেবে না ভো অস্থাবর মালামাল্য ক্রোক কবো। মালামাল না পাও ভো গরু-মোষ ধবো।

একজন নিবীহ হিন্দু চাষীকে পুলিশ পবোয়ানা দেখাল। বললে, 'খাজনা দাও।'

'নতুন খাজনা দেব না। যদি পুবোনো হারে নিতে চাও তো দিতে পারি।'

'না, নতুন খাজনা দিতে হবে।'

'(पव ना।'

'না দিলে তোমার সমস্ত গক-বাছুব ক্রোক করে নেব।'

'নাও গে। তবু নতুন হাবে খাজনা দেব না।'

ভেবেছিল লোকটা বুঝি ভীতু, পুলিশ দেখে ঘাবড়ে যাবে, গরু-বাছুর ধবে নিয়ে যেতে দেখলে কেঁদে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু লোকটা অনমনীয় স্থিব হয়ে বইল।

পুলিশ তখন গেল এক মুসলমান রায়ভেব বাড়িতে।

'ত্মি নিশ্চয়ই গোলমাল কববেনা, ভালোয-ভালোয় নতুন খাজনা দিয়ে দেবে।'

'মাফ ককন, নতুন খাজনা দিতে পাববনা।'

'সে কী! ওসব গোলমাল তো হিন্দুবা কববে। ভূমি মুসলমান, ভালো মানুষ, ভূমি কেন ওসবের মধো যাও ?'

গবিব রায়ত হাসল। বললে, 'থিদের মধ্যে খাজনাব মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নেই।'

না, এতটুকুও বিচলিত হল না। গৰু-বাছুর ধরে নিয়ে গেলেও না। পুলিশ দিয়ে হবে না, পাঠান নিয়ে এস।

কোনো ক্রোক-নিলামে বাধা দিচ্ছে না প্রজারা। আশাতীতরূপে ভারা অহিংদ থেকেছে। তবু পাঠান দৈক্ত আফদানি করবার হেতু কী ? শুধু বিমর্দন করবার জন্মে। এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট বিঠলভাই প্যাটেল বড়লাটকে লিখল এরকম অভ্যাচার চললে ভিনি পদত্যাগ করবেন।

সমস্ত বোমাই প্রদেশ জুড়ে রক হল অহিংস সংগ্রাম। গভর্মেণ্ট ব্রাল, আগুন আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না, যেহেতু খাজনা বৃদ্ধির পিছনে যুক্তির জোর নেই। সতবাং গভর্মেণ্ট পিছন ফিরল, বারদোলির বাড়তি খাজনা মকুব করে দিল।

গভর্নমেন্ট হাব স্বীকার করে নিভেই উত্তেজনা জুড়িয়ে গেল। কংগ্রেস ঝড়ের হাওয়াটাকে নিজেন পতাকার সঙ্গে বেঁধে নিভে পারল না।

তবু অন্য দিকে উত্তেজনা ছিল, ছিল রণোত্তম। নিখিলবক্স ছাত্র সম্মিলনেব প্রথম অধিবেশন হল কলকাতায়, সভাপতি জহরলাল। খজাপুরে রেলকর্মচারীরা ধর্মঘট করলে। তারপর ধর্মঘট হল জামশেদপুরে, লোহা-ইম্পাত কারখনোয়, বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে, লিলুয়ায় রেল-ওয়ার্কশপে, বজবজে পেটোল ডিপোতে। ট্রেড-ইউনিযন আন্দোলন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে লাগল, ছড়িয়ে পড়তে লাগল কমিউনিস্ট-ভাবনা।

তবু গান্ধি তাঁর দণ্ডী অভিযান স্বরু করতে ছ'বছর দেরি করে ফেললেন। তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখলেন, এ অভিযান ছ'বছর আগে উনিশশো আটাশ সালেই আরম্ভ কর ঠিক ছিল। দেশ অকারণে ছ'বছর পিছিয়ে গিয়েছে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় কংগ্রেস হচ্ছে, এগারোই ডিসেম্বর লাহোরে ইংরেজ পুলিশ ইনস্পেক্টর স্থাণ্ডার্ম খুন হল।

কুদিরামের মতই বৃঝি ভুল হল রাজগুরুর। স্কট ভেবে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করল। কিন্তু এই ভুল ব্যক্তিগত হিসেবে বিশেষ মারাত্মক নয়, যেহেতু স্কট আর স্থাণ্ডার্স এক পালকের পাখি। ছজনেই পুলিশের উদ্ধৃত ধ্বজন্তম্ভ

পুলিশ স্থপারইণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস থেকে যথারীতি বেরিয়ে তার

মোটরবাইকে উঠতে যাচ্ছে স্থাগুর্সি, রাজগুরু ছুটে এসে রিজ্পভার উচিয়ে তার মাথায় গুলি মারল। গুলি খেয়েই স্থাগুর্সি মাটিভে সুটিয়ে পড়ল। ছুটে এল ভগৎ সিং। সেও তার রিভলভার থেকে কটা গুলি স্থাগুর্সিকে উপহার দিল।

ভাবে চলে গেল ষেন ভারা বিকেলবেলা এমনি বেড়াতে বেরিয়েছে।

না, একটা সাহেব সার্জেন্ট তাদের পিছু নিয়েছে। পিছু নিয়েছে স্থাপ্তার্দের গার্ড, চন্ধন সিং। বিপ্লবীরা ডি-এ-ভি কলেজের বোর্ডিঙের দিকে এগিয়ে চলল। একজন ফিবে দাঁড়িয়ে সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি লাগল না। সার্জেন্টও বিবত হল না অমুসরণ থেকে। কিন্তু এমনি ছুর্দেব, পা পিছলে পড়ে গেল সাজেন্ট — আর পড় তো পড়, তার হাত ভেঙে গেল।

চক্রশেশর আজাদ কাছেই ছিল ঘাপটি মেবে, সে চন্নন সিঙেব তলপেটে গুলি বেঁধাল। চন্নন সিংকে আর উঠতে হল না।

বিপ্লবীরা বোর্ডিঙে ঢুকে পিছনেব দেয়াল টপকে বেরিয়ে গেল।
সেখানে তাদের সাইকেলগুলো মজুত ছিল, সেগুলোকে সহায করে
কভদূব এগিয়ে গিয়ে একটা প্রতীক্ষমান মোটবগাডিতে চডে বসল,
তাব পরই হাওয়া।

রাভি নদীব পাবে সমস্ত বন চষে ফেলল পুলিশ কিন্তু পবিতাক সাইকেল কটা ছাড়া আর কিছুই ধবতে পারল না।

যথারীতি পুলিশ দয়ানন্দ-য়াংলো-বেদিক কলেছের একগাদা ছাত্র গ্রেপ্তাব করলে। কিন্তু দিন দশেক পরে লাহোবের দেয়ালে-দেয়ালে হাতে-লেখা পোন্টার পড়ল: 'আমার রক্তের ভৃষ্ণা এখনো নির্ত্ত হয়নি। আমি আরো পাঁচ দিন লাহোরে আছি। যে পারো ধরো আমাকে। আমাকে ধরবার জন্মে সরকাব যা পুরস্কার দেবে ভার উপরে আরো পাঁচশো টাকা আমি দেব। চন্নন সিংকে খুন করার আমার ইচ্ছে ছিল না, তবে যে কেউ পথের প্রভিবন্ধক হত সেই গুলি খেত।' পোস্টাবে স্বাক্ষর পড়ল : 'ভারতীয় বিপ্লববাহিনীর প্রধান সেনাপতি।'

পুলিশ এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করতে লাগল। পুলিশ যতই ফুর্দান্তপনা করে তত্তই দেয়ালে-দেয়ালে জ্বলস্ত ভাষায় পোর্ফার পড়ে। পুলিশ উদ্ভান্ত হয়ে উঠল। শেষে ঠাণ্ডা মস্তিকে বিবেচনা করে দেখল বেশির ভাগ পোন্টাবই পুলিশ-খ্যাপানো কোতুক। কিন্তু প্রথম পোন্টারটা ? কে সে প্রধান সেনাপতি ?

এদিকে উনিশশো মাটাশের ডিসেম্বরে কলকাতায় পার্ক-সার্কাদে কংগ্রেস বসল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি আর স্থভাষ বিবাট ভলানটিয়ার-বাহিনীব প্রধান মধিনায়ক, জেনাবেল মফিসব ক্ম্যাণ্ডিং।

'ভলানটিয়ার্স, ফল ইন।' সুভাষেব মেঘগম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বব চাবদিকে একটা শৃদ্ধলা ও শক্তির সামরিক আবহাওয়া নিয়ে এল।

কে জানত এই হচ্ছে ভবিষ্যুং মহানাটকের স্টেজ-রিহার্সেল।

ভলানটিয়রদের পোশাকেব জ্বন্থে একটা মোটা টাকা অভার্থনা সমিতিব থেকে মঞ্জুব কবিয়ে নিল স্থভাষ। কারু কাক কাছে বা এটা বাড়াবাড়ি মনে হল, সামান্য পোশাকেব জ্বন্থে এত খবচ!

'পোশাককৈ কে নামান্ত বলে ? পোশাকই চ ত্র গঠন কবে, যা মামুষ হতে চায় পোশাকই সেই দিকে তাকে এগিয়ে দেয়। যে সৈক্ত যুদ্ধ কববে তার ইউনিফম থাকবে না ?' বললে স্থভাষ, 'হাা, সৈক্ত বৈ কি। আমার ভলানটিয়ারবা সৈক্ত আর এই কংগ্রেস-অঙ্গনই যুদ্ধক্ষেত্র।'

প্রতিপক্ষ কে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নেই আশা করি। প্রতিপক্ষ ঐ বলদপী ব্রিটিশ শাসন।

দেখ দেখ কী সুসম্বদ্ধ শৃঙ্খলাছন্দিত এই 'বেঙ্গল ভূশ নিটিয়াস'! দেখ এর মাস-প্যারেড, এর মার্চ-পার্ফা, এর রুট-মার্চ। সজ্জায়- সমারোহে স্পন্দনে-কুরণে দীপ্তিতে-দৃঢ়তায় এ যেন এক নতৃক জীবনের জয়গান। আর এই গানের গায়ক-গাথক স্থভাবচন্দ্র। আর তার প্রধান সঙ্গতকার সত্য গুপ্ত। আর ঘতীন দাস।

এ তো হল বাইরের রূপসজ্জা। কিন্তু ভিতরে, কংগ্রেদের মূল অধিবেশনে কী হল ? সেখানে কোথায় সামরিকতা ? সেখানে সেই পুরোনো গড়িমসি, সেই পুরোনো গাড়ি পাল্লার ওজন নেবার পরিহাস। সরকারকে আবার সেই সময় দেবার প্রহসন। উনিশ শো উনজিশের একত্রিশে ডিসম্বরের মধ্যে যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ঐ জাতীয় কনস্টিটিউশান না দাও তবে আমরা ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন করব। যেন এখুনি-এখুনি আন্দোলন স্কুল্ল করে দেবার সময় আসেনি। এখনো যেন শৈথিলো আলস্তে পাশ ফিরে ঘুনিয়ে নেবার সময় আছে। স্ভাবেব সমস্ত মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এরই জ্যে আয়োজন করেছিল সে সভাপতির শোভাযাতা, যাব জুড়ি এর আগে আর কখনো দেখেনি কংগ্রেস। এরই জ্যো এই বি-ভি, সমরপিপাসী সেচ্ছাসেবকের দল।

না, পূর্ণ স্বাধীনতার কমে কিছুতেই তুষ্ট হবে না কংগ্রেস—
কিছুতেই না—এই মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব তুলল স্থভাব। জহবলাল
ভাকে সমর্থন করল।

তবু সংশোধন প্রস্তাব পাশ হল না।

ভোমিনিয়ন স্টেটাস ? এখনো ডিমিনিয়ন স্টেটাস ! যেন এক বছর বসে চুপচাপ চরকা কাটলেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেধে ভারত-বর্ষের হাতে ঐ খইয়ের মোয়া উপহার দেবে। প্রথবনথর সংগ্রাম ছাড়া স্ট্যগ্র ভূমিও দেবে না।

প্রায় দশহাজার শ্রমিক বিরাট শোভাযাত্রা করে কংগ্রেস মগুপে এসে উপস্থিত হল। জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাল আর সমস্বরে ঘোষণা করে গেল শ্রমিকদের লক্ষ্যও পূর্ণবিয়ব স্বাধীনতা। শুধু শাসনের থেকে মুক্তি নয়, শোষণের থেকেও মুক্তি। এই শ্রমশক্তির জাগবণেও কংগ্রেস আলোকেব আভাস খুঁজে পেল না ? ভাবল এখনো আলস্ত কবার সময় আছে ?

वैनिकनात जिन्नातान।

উনিশশো উনত্রিশের আটুই এপ্রিল দিল্লিব এসেম্বলিতে ছ-ছটো বোমা ফাটল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল আওয়াজ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ভগং দিং আব বটুকেশ্বব নতেব কণ্ঠেই এ মন্ত্রের প্রথম উচ্চারণ।

তখন বিবাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছে, গভর্মেণ্ট ট্রেডস ডিস-পিউটস বিল পাশ কবতে চাইছে, এ নিয়ে প্রেসিডেণ্ট বিঠলভাই প্যাটেল তাঁব কলিং দিচ্ছেন, গাালাবিব থেকে ক্রত নেমে এসে ছটি যুবক বোমা ছুঁডে মাবল। কোনো মাহুষকে লক্ষ্য করে নয়, শুধু উচ্চনাদ প্রতিবাদ জানাবাব অভিলাষে।

সার্জে-টবা ছুর্ত এল চাবদিক থেকে। যুবক ছুটি বিনা আভস্ববেই ধবা দিল।

্ একজনেব বয়েস চকিবেশ, নাম ভগং সি<sup>2</sup>, আবেকজনেব বয়েস বাইশ, নাম বটুকেশ্বব দতে। ভগং সে পাঞ্চাবি, বটকেশ্বর পাঞ্চাবে মানুষ হলেও বাংলার ছেলে।

'আমবা আমাদেব কাজ কবেছি।'

'কী কাজ্ঞ গ'

'দেশেব কাজ।'

'দেশেব কার্ছ। এই বোমা ফাটানো।'

'ঠাা, এই বোমা ফাটানো। দেখলেন না, আমবা কোনো মামুষকে আঘাত কবৈনি, আমবা আঘাত কবেছি প্রতিষ্ঠানকে, এই অসাব এসেম্বলিকে। শুধ্ অসার নয়, অপমানজনক। এই এসেম্বলিই যত কদর্য আইন পাশ কবে আমাদেব দেশকে পৃথিবীব চোখে হেয কবছে, এই এসেম্বলিই ব্রিটিশ শাসনের কায়েমি ছুর্গ, 'ব বিক্জেই আমাদেব এই প্রতিবাদ। হাঁা, বধিবকে শোনাবার জ্লেই এই বোমার শব্দ, নিজিতকে জাগিয়ে দেবার জয়ে। আর যে ভাবছ আরামে আছ সে এর থেকে দেখে নাও বিপদের সঙ্কেত।

নিম্ন আদালত ভগৎ সিংকে জিজেন করল: 'বিপ্লব বলতে তুমি কী বোঝ ?'

'এক কথায় বৃঝি জন-জাগরণ। ব্যক্তির হত্যা নয়, সমাজের পরিবর্তন। যে অবিচার ও অসামোর উপর বর্তমান সমাজের প্রতিষ্ঠা তারই উৎসাদন আমাদের বিপ্লব। যে ফল শ্রামিকেরা উৎপাদন করে দিচ্ছে তার উপযুক্ত অংশ থেকে তারা বঞ্চিত হবে, আর মালিক সিংহের ভাগ আদায় করে নিয়ে অপচয়ের তুবড়ি ছোটাবে—না, এ কিছুতে হতে পারবে না। যাতে তা না হয় তারই জত্যে আমাদেব এই মাস-য্যাকশনের চেষ্টা।'

প্রথম মামলা বোমা-বারুদ রাখবার অপরাধে। হত্যা করবাব চেষ্টার অপরাধে।

বিচার আরম্ভ হবার দিন কোর্টে আসামীদেব আনতেই উঠল আবার সেই জয়ধ্বনি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, তারপব বিচার শেষে যাবজ্জীবন দ্বাপাস্তরের আদেশ শুনেও সেই জয়নিনাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

একটা মামলাতেই শেষ হল না। গভর্নমেন্ট স্থুরু করল দ্বিতীয় মামলা স্থাণ্ডার্দের হত্যাকে কেন্দ্র করে—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, তাতে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর ছাড়াও জড়ানো হল আরো বারো জনকে। তাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ দাস, রঘুনাথ বা শিবরাম রাজগুরু, শুকদেব, অজয় ঘোষ, চন্দ্রশেশর আজ্ঞাদ আর ভগবতীচরণ। এদের মধ্যে চক্সশেশর আর ভগবতীচরণ পলাতক।

আমরা সাধারণ কয়েদি নই, আমরা রাজনৈতিক কয়েদি, আমাদের প্রতি জেলের আচরণ একটু ভক্ত হওয়া উচিত—এই দাবিতে আসামীরা অনশন করতে চাইল।

'তুমিও অনশন করছ তো ?' যতীনকে জ্বিজ্ঞেস করল কেউ-কেউ।

'ভাবছি করা ঠিক হবে কিনা।' 'ভাবছ! ঠিক হবে কিনা!' 'হ্যা. কেননা এ এক ভীষণ খেলা।'

'ভীষণ খেলাই তো খেলতে চলেছি আমরা। তুমি আমাদের দলে আসবেনা ? দল-ছুট হয়ে থাকবে ?'

'সেই তো আবার ভাবনা। দলছাড়া হই কী করে ? কিস্তু শোনো,' যতীনের হাসিমুখ গন্তীর হয়ে উঠল : 'যদি এ খেলা একবার আরম্ভ করি শেষ পর্যন্ত খেলে যাব।'

'শেষ পর্যস্ত !'

'ঠা, যতক্ষণ না দাবি স্বীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত। তার আগে যদি মুত্যু ঘটে মুত্যু পর্যন্ত।'

শুক্তল আনশ্ন।

মার যে যাই ভাবক, যতীন শুধু ভাবছে নম্ভের সাধন কিংবা শ্বীর পাতন। সে গুভাষের ভলানটিয়ার বাহিনীর মেজর, সে প্রগাঢ়-প্রতিজ্ঞ।

ভগং সিং আর বটুকেশ্ববেব পক্ষে অনশন তো ভেল-আইন-ভক্ষেব শামিল। তারা তো সাজা-পাওয়া কয়েদি। স্বতরাং অনশনের অপরাধে তাদের হাতে পায়ে বেড়ি পবাও। তুর্বলতার জত্যে হাঁটতে-চলতে না পাবে স্টেচাবে করে কোটে নিয়ে চলে । দেখি কত দিন থাক্তে পাবে না খেয়ে।

স্টেচারে করে আনা হয়েছে কোটে, দাড়াবার ক্ষমতা নেই. তব্ ঢোকার সপে-সঙ্গে ভগৎ সিং চেঁচিয়ে উঠেছে : ইনকিলাব জ্বিদাবাদ। আর বটুকেশ্বর চেঁচিয়ে উঠেছে : সাম্রাজ্যবাদ নিশাত যাক।

কিছুতেই যে নত হয় না বিপ্লবীরা। তখন সুর হল কোর্সড ফিডিং—জোর করে খাওয়ানো। পাঁচজন জোফান জেলখাটা ওয়ার্ডার আর একজন ডাক্তার প্রত্যেক সেলে এসে ঢোকে, আসামীকে মেঝের উপর পেড়ে ফেলে ছজন ছটো হাত ছজন ছটো পা আর একজন মাথাটা চেপে ধরে। আদামীর দাঁতে দাঁত লাগানো, তাই মুখ দিয়ে কিছু খাবার পাঠানো অসম্ভব। তাই ডাক্তার তার নাকের মধ্যে দিয়ে নল চালিয়ে পাকস্থলীতে হুধ পাঠায়। পেটে হুধ কিছুটা পৌছে দিতে পারলে আদামীকে রাখা যাবে চাঙ্গা করে। আর হুধ যাতে যেতে না পারে তারই জ্বস্থে আদামীর ঝটাপটি। ছ-ছটা ডাকাতের বিরুদ্ধে একজন উপবাসীর লড়াই, তাই ধস্যাধস্তিটাও নিদারুণ ক্লেশকর। ওয়ার্ডাররা সামলাতে না পারে, পাঠান সৈত্য তলব করো। শুধু মার খাওয়াও না, মেবে খাওয়াও।

ভগৎ সিং কোর্টে এসে দেখাল কী রকম নৃশংস প্রহার করেছে পাঠানেরা, এই দেখুন সে সব চিহ্ন।

মহিমার্ণব আদালত দেখেও কিছু দেখল না। ভাবধানা এই, আহার খেলে কে আর প্রহাব খায়।

কিন্তু বটুকেশ্বর কই ?

· সারের চোটে বটুকেশ্বব অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

আসামীদের সেলে কলসাতে জল নেই, বা সণাশয় ব্যবস্থা, কলসীতে হুধ! প্রয়োমুখ নয়, সতি সতি ই পয়ঃকুন্ত । এর্থাৎ েষ্টা পেলে জলের অভাবে আসামীরা যাতে হুধ খেতে বাধ্য হয়। জ্বান্তে অজ্ঞান্তে আসোমা হুধ খেলেই তো কর্তৃপক্ষের আনন্দ, আবো ভোগান্তি বাড়ানো যাবে ওদের। কিন্তু হুধ কে ছোবে! হুধের স্বাদ ঘোলে মিটলেও জলের স্বাদ হুধে মেটে না।

আসামী অজয় ঘোষ জলের আশায় কলসী গড়াতে গিয়ে দেখল, তুধ।

পাগল হয়ে যাবার মত হল। এমন তেপ্তা পেয়েছে, মনে হল ধানিকটা হুধই না শেষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলে।

দরকাব প্রহরীকে ডাকল অজয়। বললে, 'একটু জল দিডে পারো ? অন্তত কয়েক কোঁটা জল। এই দেখ জিভ কেমন ফুলে গিয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, হাত-পা জ্বলছে—অস্তুত কয়েক কোঁটা জ্বল—'

थहती वनाल, 'छकूम निरे।'

'ছকুম নেই! জলের বদলে ত্থ দেওয়ার ছকুম ?' খেপে গেল অজয়। ছথের কলসীটা ছ হাতে তুলে ধরে সবলে ছুঁড়ে মারল। ছথে স্থান করে উঠল প্রহরী।

অনশনীদের সহামুভূতিতে সারা দেশ আন্দোলিত হয়ে উঠল। বন্দীদের দাবি স্থায়সঙ্গত, সূত্রাং সে সামাস্থ দাবি মেনে নিয়ে সরকার এ সব অমূল্য জীবন নিবিল্ল করুক।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। জোর ছাড়া চোরও ধর্মশাস্ত্রে কান দেয় না।

একটা অসভ্য দেশের সরকাবও বোধকরি এত বর্বর হয় না।

যতীন দাসকে জেল-হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তার অবস্থা দিন-কে-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছ। ওষ্ধের সঙ্গে জল মেশানো হয়েছে বলে ওযুধও সে খাবে না।

তথন সরকারের বিবেকে বৃঝি একটু মোচড় লাগল। আদেশ জাবি কবল, ডাক্তারি কাবণে আদামীকে বিশেষ আছার্যের বাবস্থা করা যেতে পারে।

ডাক্তারি কারণ। আসামীরা এ অনুগ্রহ নিমে বাজি হল না। তাদের ডাক্তারি কারণ নয়, মানবিক কারণ। শুধু মন্থ্যুত্বের ন্যুনতম মধাদার দাবিতে তাদের এই অনশন।

ডাক্তার রিপোট দিলে যতীনকে জোর করে থাওয়াবার আর অবস্থা নেই। তার প্রবল জর হয়েছে, দেখা দিয়েছে নিমোনিয়া।

তবু সরকারের পাথুরে বিবেকে দংশন ফুটল না। বরং অভিক্যান্স পাশ করিয়ে নিল, আসামী যদি স্বকৃত কর্মের ফলে কোটে অনুপস্থিত খাকে তবে তাকে ছাড়াই বিচার চা। .য়ে যাওয়া যাবে।

কার বিচার করবে ! যে অনুপস্থিত তার বিচার ! কিন্তু যে

শত ভাকেও ফিরবে না, ভ্রিভোকে নিমন্ত্রণ করলেও আসবে না, ভার বিচার কে করবে, কোথায় করবে ?

গভর্নমেন্ট একটা জেল-অমুসন্ধান কমিটি বসাল যে দেখবে বিচারপ্রার্থী বন্দীদের কী স্থবিধে পাওয়া উচিত, আর যারা সাজা-পাওয়া বন্দী তারাই বা কতটুকুর হকদার! এর ফলে দোসরা সেপ্টেম্বর লাহোর বড়যন্ত্র মামলার অফান্ত বিপ্লবীরা তাদের অনশন ভঙ্গ করলে কিন্তু যতীন ফিরল না, সে যথোক্তবাদী, যা বলেছিল ভাই করল। দাবি অপূর্ণ থাকলেও সে পূর্ণ হয়ে চলে গেল।

তেষ্ট্রি দিন <u>অনশনের</u> পর উনিশ শো উনত্রিশের তেরোই সেপ্টেম্বর সে মহাপ্রয়াণ করলে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের টেরেন্স ম্যাকস্থইনিও ইংরেজের জেলে এমনি অনশনে প্রাণ দিয়েছিল। তাব স্ত্রী মেরি ভারতবর্ষে টেলিগ্রাম পাঠাল: 'যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে শোকে ও গর্বে স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের সঙ্গে টেবেন্স ম্যাকস্তইনির পরিবার একত্বর । স্বাধীনতা আস্বেই আস্বে।'

শহিদ যতীন দাসের মৃত্যুতে সমস্ত দেশ আলোড়িত হয়ে উঠল। তার মৃতদেহ লাহাের থেকে নিয়ে আসা হল কলকাতায। বীনকে বরণ, বন্দন ও বহন কবে নিয়ে যাবার জল্যে সে্যে কী বিবাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তাব তুলনা শুধু সে নিজেই। বদনার আকারে যেন এক বৃহৎ বন্দনা মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিপুল লােকসঙ্গ, কিন্তু কেউ কারু অনাগ্রীয় নয়, এক মহৎ শােক সকলকে একই ব্রতমন্ত্রে গ্রাথিত করে নিয়েছে—বন্দে মাতরম, বিপ্লব আমর হােক।

এই শোভাষাত্রার অগ্রনায়ক স্থভাষ। প্রাণোৎসর্গকে জীবনোৎ-সবে নিয়ে যেতে হবে সেই যজের পুরোধাও স্থভাষ।

স্থাধীনভার ক্ষতি শিখা আরো প্রবল হয়ে অলুক, ভস্ম করে দিক সমস্ত ভীক্তা, সমস্ত লোলুপতা, সমস্ত জাড্য আলস্ত মালিস্ত আবিল্য। ভন্ম করে দিক সমস্ত পরশাসনের পীড়ননিষ্ঠুরতা। ভন্ম হয়ে যাক সমস্ত অন্ধকারের কালিমা, অরুণগগনে নতুন সূর্যের অভ্যুদয় হোক, সুরু হোক প্রাণের গানের প্রেমের হোলিখেলা।

মহাত্মা ভগৎ সিংকে সদার উপাধি দিলেন কিন্তু যতীন দাসের বেলায় চুপ করে থাকলেন কেন ? বললেন, ইচ্ছে করেই চুপ করে আছি। যদি কিছু বলতে হত হয়তো তা মনঃপৃত হত না।

কিন্তু লাহোর-বন্দীদের প্রায়োপবেশনের মধ্যেই এগারোই অগাস্ট কলকাতায় বন্দী-দিবস পালিত হল। বিরাট সভা হল টাউনহলে। সভাপতি দেশপ্রিয় যতীক্রমোহন সেনগুপ্ত। সভার প্রাক্তালে হাজরা পার্ক থেকে বেরুল শোভাযাত্রা। যাত্রীদের মধ্যে স্থভাষ, কিরণশঙ্কর রায়, ডাক্তার জে. এম. দাসগুপ্ত, সত্য গুপ্ত, ধীরেন মুখার্জি, সর্দাব বলবন্থ সিং, প্রেম সিং ও আরো অনেকে। ধ্বনি উঠল বন্দেমাতরম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মুক্তি অথবা মৃহ্যু, বেজে উঠল গানের স্বর: বীরগণ জননীবে, রক্ততিলক ললাটে পরালো পঞ্চনদীর তীরে। আর কথা নেই, পুলিশ এসে সবাইকে গ্রেপ্তার কবল। অভিযোগ কীং অভিযোগ সেই সনাতন, যড়যন্ত্র আর বাজদোহ। বাল্ছোহ: ঠ্যা, যে মৃহুর্তে মুক্তি বা স্বাধীনতা শব্দ উচ্চারণ করেছ সেই মৃহত্ত থেকেই তুমি রাজদোহী।

আলিপুরেব স্পেশ্যাল ম্যাজিটেট কে. এল. খাজিব কোটে নিয়ে যাওয়া হল স্বাইকে ম্যাজিস্ট্রের কী মুমাও হল, স্বাইকে জামিন দিলে।

জামিনে বেরিয়ে এসেও স্থভাষ নিজ্ঞিয় হয়ে বসে থাকতে পারল না, সে চলল লাহোরে, পাঞ্জাব ছাত্রসন্মিলনে সভাপতিছ করতে। সূর্যের তন্ত্রা নেই, স্থভাষেরও বিশ্রাম নেই।

## তেরো

যতীন দাসের আত্মবলিদানের পরে বন্দীদেব শ্রেণীবিভগ হল এটাই বড় কথা নয়, দেশময় জাগল যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন। না, পামরা প্রভূত্ব চাইনে রাজত্ব চাইনে, সোনা নয় মাটি নয় ইট-কাঠ-পাথর নয়, ক্ষমতার মোহ আমাদের কাছে প্রলোভনের বস্তু নয়, আমরা শুধু অয়তে আলোকে আনন্দে ভালোবাসায় বাঁচার মত বাঁচতে চাই।

পুনায় মহারাষ্ট্র যুবসম্মিলনে সভাপতিত্ব করল জহরলাল, আহমেদাবাদে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সলোজিনী নাইড়ব ভাতৃবধ, আর লাহোরে নাগপুবে অমবাবতীতে স্থভাষ।

লাহোরে স্থভাষের সহযাত্রী কিরণ দাস, শহিদ যতীনের ছোট ভাই। অমৃতসবে পৌছতেই কিচলু তাদেব অভ্যর্থনা করে নিল। মোটবে করে পৌছুল শহর। ধবমবীবের বাড়ি যাবার পথে বিরাট শোভাষাত্রা তৈরি হল। সবাই বললে, এ লোকসঙ্ঘ এড়িয়ে অগ্র রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আগে হৃদয় পরে বৃদ্ধি। এসব লোক তো আমার দেশের লোক, আমার মিত্র, আমাব সুহৃৎ। এরা তো প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী আর পরোক্ষে কার্যহস্তারক নয়। এবা আমার সগোত্র। আমাদের এক লক্ষ্য এক অভিনিবেশ—আমি মোটরে আর ওরা রাজপথে, তা নয়, আমরা সকলেই এক পথে।

জনতা স্থভাষকে হৃদয়ে করে নিয়ে গেল সভাস্থলে, ব্যাডল হলএ। হঁলএ পৌছে স্থভাষ দেখল অনেক পুলিশও রয়েছে ভিড়ের মধ্যে। স্থভাষ মর্যাদাগম্ভীর কঠে বললে, প্রনেশপত্রের অধিকারে জনতা এ সভার সমবেত হয়েছে। যাদের প্রবেশপত নেই তাদের জ্ঞো এ সভা নয়, তারা দয়া করে এ সভাস্থল ত্যাগ করলেই আমি সুধী হব।'

'আমরা পুলিশ।'

'পুলিশই হোন আর যিনিই হোন যার কার্ড বা প্রবেশপত্র নেই তাঁর এ সভায় স্থান নেই। তিনি ধীরে চলে যান। না গেলে—' পুলিশের দল ঘাড় ফেরাল।

'না গেলে আমরা অহিংস উপায়ে তাদের বহিছার করে দেব।' সে দৃগু অথচ সৌজস্তস্থন্দর ঘোষণায় আশ্চর্য ফল ফলল। পুলিশের দল ল্যাজ গুটিয়ে সুধীরে প্রস্থান করল।

সেই সভায় সুভাষ যতীন দাসের নতুন নামকরণ করল। নতুন নাম যুবক দধীচি। যার বক্ষের পঞ্জর দিয়ে বজ্র নির্মিত হয়েছে। যে বজ্রে ধ্বংস হবে রুত্রাস্থর।

সভাশেষে স্থভাষ লাহোর কোটে গিয়ে উপস্থিত হল। আদেশ হল, কোটে বসতে পারো, দেখতে পারো বিচার, কিন্তু ডকের আসামীদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।

বলব না কথা, আর, তোমাদের বিচার কে দেখে, দেখব শ্রবীর বিপ্লবী যোদ্ধাদের। আমাদের এক লক্ষ্য এক অভিনিবেশ এক অভ্যুত্থান।

কয়েদিদের শ্রেণীবিভাগ করেছে কিন্তু সেখানেও ইংরেজের কারসাজি। সেখানেও ডিভাইড য়াও রুল, ভিন্ন করে খিন্ন করে।। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে এক শ্রেণীতে, একই স্থবিধের অধিকারী করে রাখল না, একত্র করে রাখলেই যে ওদের একত্ব হবে— শুধু জীবনধারণের মাত্রা মেপে মেপে ওদের তিন ক্লাশে ঠেলে দাও, একাশ, বি-ক্লাশ, সি-ক্লাশ, অভিজ্ঞাত মধ্যবিত্ত আর সাধারণ। তুমি রাজনৈতিক বন্দী বলেই আর অভিজ্ঞা নও, তুমি যদি গরিবগুরবো লোক হয়ে দেশের সেবায় কারাগারে এসে থাকো, চলে যাও

সাধারণে। ব্রিটিশ পাটোয়ারি ডোমাকে বরেণ্য বলে ভাবতে দেবে না।

তব্ যেটুকু সংগ্রহ করা গেছে সেটুকু বতীন দাসেরই তপস্থার ফল। সংগ্রহ করা গেছে আরেক বৃহত্তর বিত্তের উত্তরাধিকার। 'মোদের অন্থি দিয়েই জ্লাবে দেশে আবার বজ্ঞানল।'

জলদ্ধর লুধিয়ানা হয়ে স্থভাষ পৌছুল মিরাটে। কোর্টে গিয়ে দেখল বড়যন্ত্র মামলার আসামীদের। সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহে পুলিশ আম্বালায় তাকে সার্চ করলে, বিনম্র প্রসন্ধতা ছাড়া স্থভাষের কাছ থেকে আর কিছুই পেল না। দিল্লিতে এসে ডাক্তার আনসারির আতিথ্য নিলে। বিঠলভাই প্যাটেল তাকে খেতে নেমন্তর্ম করে পাঠালেন।

দিল্লিতে আরো অনেক আহ্বান-নিমন্ত্রণ, কিন্তু হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে কিরণশঙ্করের টেলিগ্রাম এসে হাজিব: শিগগিব চলে এস। ম্যাঞ্জিস্ট্রেট আর মুলতুবি দিতে রাজি নয়।

দিল্লির সব কাজ ফেলে সুভাষ চলল কলকাতায।

কলকাতায় এসে দেখল বাংলা কংগ্রেসে বিভেদ দেখা দিয়েছে। এক দলেব নেতা স্থভাষ সাবেক দলেব নেতা যতীন্দ্র মোহন সেন গুপু। সেনগুপু দক্ষিণপন্থী, মহাত্মার অন্তবতী, স্থভাষ বামগণী, কখনো-কখনো মহাত্মার বিপক্ষ। নেতৃত্যের জন্তে স প্রাথম শেষ-পর্যন্ত স্থভাষ্ঠ জন্মী হল।

ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ফরোয়ার্ড পত্রিকাব বিকল্পে মানহানিব মোকদ্দমা করল। একটা ট্রেন-তুর্ঘটনার সংবাদ দিতে গিয়ে হতাহতেব সংখ্যা নিয়ে অতিরঞ্জন করেছে তারই জ্বস্থে নালিশ। কোট রেলওয়েকে প্রার্থিত ডিক্রি দিলে, ক্ষতিপূরণ অল্পন্ন নয়, দেড়লাথ টাকা। সুবাই ভাবল ফরোয়ার্ড এবার উঠে যাবে। এত টাকা খেসারত দিতে গেলে তার কন্ধালও থাকবে না।

करतायार्ड डेर्टर राम ना, करतायार्ड मिरार्टि राय राम ।

কিংবা বলতে পারে। করোয়ার্ড উঠে গিয়ে লিবার্টি নামে এক নতুন কাগন্ধ বেরুল। কিছুদিন করোয়ার্ড চললেই লিবার্টিতে পৌছুনো যায়।

কিন্তু এবার কংগ্রেসে সভাপতি হবে কে 🤊

প্রায় সব প্রাদেশিক কমিটিই গান্ধিব নাম করে পাঠাল, কিন্তু মহাত্মা রাজি হতে চাইলেন না। তা হলে বল্লভভাই প্যাটেল হোক না, তাও না, মহাত্মা জহরলালকে মনোনীত করলেন।

উনিশ শো সাতাশেব ডিসেম্বরে ইউবোপ থেকে ফিরে জহবলাল নিজেকে সমাজতপ্রী বলেছিল, মহাত্মার ডাইনে না থেকে বাঁ ঘেঁসে চলছিল, মহাত্মাব কিছু কিছু কাজ সমর্থন কবতে পাবছিল না, কিন্তু লাহোর কংগ্রেসে তাকে সভাপতিত্ব দিয়ে গান্ধি বেন তাকে নিজেব কাছেই টেনে নিতে চাইলেন। কংগ্রেসী বামপন্থীদের সঙ্গে সমস্বরে জহরলালও পূর্ণ স্বাধীনতাব কথাই বলে এসেছে। তা বলুক, তবু জহরলালকে হাতে আনতে পারলে বামপন্থীবা প্রাধান্ত বিস্তাব করতে পারবে না। মহাত্মার এ বিচক্ষণতা পুরস্কৃত হল। আর সেই থেকে জহবলাল মহাত্মার নিঃসর্ভ সমর্থক হয়ে দাঁড়াল।

তবু জহরলালেব সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসেই সক্রিয় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হল। বলা হল, ট্যাক্স দেব না। মহাত্মা গান্ধি সম্মতি দিলেন। বললেন, যদি এক িশ ডিসেম্বরের মধ্যে গভর্নমেন্ট থেকে সাড়া না পাওয়া যায়, আমি উনিশশো ব্রিশের পয়লা জামুয়ারি থেকে 'ইণ্ডিপেণ্ডেলওয়ালা' হয়ে যাব।

কিন্তু স্ভাষ ও তার দল এত অল্পে তৃপ্ত নয়। শুধু করব নয়, এখুনি কিছু করে ফেলি, গড়ে তুলি। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনভার কথা অনেক আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু তেমন কিছুই করা হয়নি, শুধু কালহরণ ছাড়া। এ কালক্ষয়ের কোনো কৈফিয়ত নেই।

'কিন্তু তুমি এখুনি-এখুনি কী 'ড় তুলতে চাও ?' জিজেন করলেন মহাত্মা। 'প্যারালেল বা সমাত্ত্রপ গভর্নমেন্ট গড়ে তুলতে চাই।' বললে স্ভাব, 'যেমন আয়র্ল্যাণ্ডে সিন ফিনেরা গড়ে তুলেছিল।'

মহাত্মা খুশি হলেন না। বললেন, 'ও সব কাগজে কলমে খুব স্থানর কথা কিন্তু বাস্তবে নয়। আমাদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলাবোধ কোথায়, কই সেই সংগঠন, সেই চালনাশক্তি ?'

এত নৈরাশ্যের হেতু কী ? কেন এই দৌর্বলা, এই আজ-অবিশ্বাস ? বিরাট এক সেবকবাহিনী যদি গড়ে তুলতে পাবি. কেন সফল হব না ?

স্থভাষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ওয়াকিংকমিটি থেকে তার নাম খাবিজ হয়ে গেল। মহাত্মাই কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা প্রস্তুত করলেন। বললেন, যারা এক মতের মাত্ম তাদেরই ওয়াকিং কমিটিতে আসা উচিত। জহরলালেরও সেই কথা। তা কেন, যারা মাইনরিটি তাদেরও প্রতিনিধি থাকা দরকার। স্থভাষের নাম প্রস্তাব করা হল। ভোটাভূটিতে টিকলনা প্রস্তাব—মহাত্মার ইচ্ছাই প্রবল হল। স্থভাষ তার দলের বাষ্ট্র জনকে নিয়ে বেবিয়ে গেল সভা থেকে।

বেরিয়ে এসে স্থভাষ কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন কবল।
মাতার আশীর্বাদ চেয়ে বাসন্তী দেবীকে টেলিগ্রাম করল স্থভাষ:
'অধিকসংখ্যকদের অত্যাচার ও পারিপার্শ্বিক অঁবস্থা আমাদের
আলাদা দল গড়তে বাধ্য কবল, যেমন একদিন করেছিল গয়ায়।
দেশবন্ধ্ব আত্মা আমাদের পথ দেখাক আর আপনার আশীর্বাদ
আমাদের অনুপ্রাণিত করুক—এই প্রার্থনা।'

এক ত্রিশে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি গত হলেই, নববর্ধের প্রথম মুহুর্ডে কংব্রেসের সভাপতি জহরলাল নেহরু স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করল। হাড়কাঁপানো ছঃসহ শীত, তবু লক্ষ লোকের সমাবেশ হল। আর সে পতাকা যথন উর্ধে উড্ডীন হল, লক্ষ শ্রীরে জ্ঞাগল এক নতুন রোমাঞ্চ, শৃত্যলমোচনের রোমাঞ্চ।

নতুন বছর না জানি কী নতুন পরিচ্ছেদ খুলে ধরে।

উনিশ শো তিরিশের দোসরা জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ঠিক হল ছাব্বিশে জানুয়ারি সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস উদ্যাপিত , হবে।

একটা ঘোষণাপত্র তৈরি করা হল। সন্দেহ নেই মহাত্মা গান্ধিই এর রচয়িতা। ঠিক হল গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে অসংখ্য সভামঞ্চ থেকে এই ঘোষণাপত্র পড়া হবে।

'আমরা বিশ্বাস করি এ ভারতবাসীদের অবিচ্ছেত্য অধিকার যে তারা স্বাধীন থাকবে ও তাদের শ্রামের উপস্বহ তারা নিজেরা ভোগ করবে। পাবে তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু, যাতে করে পূর্ণতর বিকাশবর্ধনের সুযোগ আসবে। আমরা বিশ্বাস করি, যদি কোনো গভর্নমেন্ট জনসাধাবণকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ও তাদের নিপীড়নে নিযুক্ত হয়, তা হলে সেই গভর্নমেন্টকে পরিবর্জন করা বা সর্বাংশে ধ্বংস করার আরো এক অধিকার তারা পেয়ে বসে। ব্রিটিশ স্বকার ভারতের অধিবাসীদের মূল অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিতই করেনি, তাদেরকে অর্থে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, আত্মিক সম্পদে, সর্বব্যাপারেই সর্বস্বান্ত কবেছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা সার্বিক স্বাধীনতা অর্জন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।'

ঘোষণার শেষ অনুচ্ছেদে বলা হল:

'যে শাসনপদ্ধতি আফাদের দেশে ধ্বংস নিয়ে এসেছে তার কাছে বশুতা স্বীকার করা আমরা মান্নুষের ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ রলে গণনা করি। আমরা অবশু এ কথা স্বীকার করি যে হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা আসবে না। আমরা তাই ব্রিটিশ সংস্পর্শ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাব আর টাাক্স না দিয়ে ও অক্সান্থ উপায়ে আইন অমান্থ করতে উ তাগী হব। আমর্। এ বিশ্বাসে নিশ্চিত যে যদি আমরা অহিংসার পথে থেকে ব্রিটিশ সংস্পর্শ ছিন্ন করতে পারি ও ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দিই, তা হলে এই অমান্থ্যিক শাসনের অবসান অবধারিত।'

লাহোরে সেই শীতের রাত্রেই অমুভব করা গেল কংগ্রেসের শত আলস্তে-শৈথিল্যেও জনগণের সংগ্রামস্পৃহার এতটুক্ও ক্ষয় হয় নি। শুধু অবসাদের ছাই এসে জমেছিল, একটা নাড়াচাড়া পড়তেই ভস্মস্থপ থেকে উকি মেরেছে বৈশ্বানর। অত্যাচারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও দেখা দিচ্ছে সর্বস্থপণ নির্ভীকতা, স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপ্তি ও আত্মবিসর্জনের প্রচণ্ড উৎসাহ। আর্তনাদকে ক্ষম্ব করে রাখলেকী হবে, যন্ত্রণা ঠিকই আছে।

আর যন্ত্রণা থেকেই সমস্ত বিপ্লবের উত্তেজনা।

কিন্তু তেইশে জামুয়ারি কে. এল. মুখার্জির বিচারে স্থভাবের এক বছর জেলের স্থক্ম হল। তার অপরাধ সে রাজপথে শোভাযাত্র। চালনা করেছিল যার মুখে একটি মাত্র ধ্বনি ছিল: স্বাধীনতা।

লাহোরে স্বাধীনতাঘোষণার পর প্রথম ভারতবাসী যে স্বাধীনতা উচ্চারণ করবার জন্মে জেলে গেল সে আর কেউই নয়, সে স্থভাষ-চন্দ্র। আর তার কারাবরণেব তারিখটাও লক্ষণীয়। তেইশে জামুয়ারি। স্থভাষের জন্মদিন। সে পুণাদিনে জাতিও নতুন করে জন্মগ্রহণ করল।

কংগ্রেস সভাপতি জ্বহরলাল স্থভাষকে অভিবাদন করেঁ টেলিগ্রাম করল: লাহোর ঘোষণার পর তুমিই প্রথম বলি, আমার অভিনন্দন নাও।

মহাত্মা গান্ধি স্থির করলেন, তিনিই নিজে সর্বপ্রথম আইন ভঙ্গ করবেন।

नकरन बिब्छाय राय डिंग्रन : की डेशारा ?

বলছি। যে সভ্যাগ্রহী সে কিছুই গোপন করে না। সভাই বচ্ছতম বস্তু, আর বে সেই সভ্যকে আঞ্চয় করে থাকে সেও সারল্যের প্রতিমূর্তি। লর্ড কিচনার বা ভন হিশ্তেনবার্গ তাদের সমরকৌশল প্রচ্ছর রাথে কিন্তু মহাত্মা রাখেন না এবং তিনি জানেন সাড়া দেশ জুড়ে এবার যে আন্দোলন স্থক হবে তা গত মহাযুদ্ধেব চেয়ে কম গুরুতর হবে না।

কী কনবেন তিনি ? তিনি লবণ-আইন ভঙ্গ করবেন। যেখানে
সমুদ্র থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিলেই তুন পাওয়া যায়
সেখানেও তুন খেতে ট্যার্য় দিতে হয়। এই বর্বর আইন তিনি
মানবেন না। তিনি তাব সহচবদেব নিয়ে সমুদ্রতীববর্তী কোনে।
লবণ-পল্লাতে যাবেন আব তিনি নিজেই তুন সংগ্রহ কবে নেবেন
জল থেকে। ই্যা, কুনের ডিপোগুলোও দখল কবে নেবেন। তুন
জীবনধারণেব প্রধান উপাদান। এ তুন আমাদেব। এ আমাদেবুরই
জল থেকে পাওয়া। এব জন্মে আবার ট্যাক্য কিসেব ? এ আমবা
যখন-তখন তৈরি কবে নেব।

গান্ধিজি আব বাকদ-ফুবোনো গুলি নন, তিনি এখন একেবাবে তাজা গুলি তাব বুলিও এখন প্রায় গুলির মত।

বলছেন, 'আমি পদযাত্রায় নামলেই হয়তো ইংরেজ সবকার আমাকে গ্রেপ্তার কববে কিন্তু এবাব আমি কোনো অবস্থাতেই উনিশ-শো বাইশ সালের মত আন্দোলন প্রত্যাহাব করে নেব না। আমি আমাব আশ্রমবাসীদেব নিয়ে এ এন্দোলন স্থা কবব, যারা অহিংসায় ও নীতিনিষ্ঠায় শিক্ষিত, আমাদের দিক থেকে কোনো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু আন্দোলন যথন বছবিস্তৃত হয়ে পড়বে, তথন যদিও হিংশ্রতাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে, তবুও এ কথা পরিষ্কার হয়ে থাক যে এবার আর কোনো অবস্থাতেই ফিরে যাওয়া নেই, এবং যতক্ষণ কেটী মত্রে অহিংস যোদ্ধা জীবিত থাকবে ততক্ষণ এ আন্দোলনও মরবে না।'

দেশের লোকের বৃক সাহসে ভা উঠল। এবার চৌরিচৌরা ঘটলেও আর পিছু হটা নয়। গান্ধিজি একা যাবেন। না, বল্লভভাই প্যাটেলকেও সঙ্গে নেবেন না। আর সকলে কি তবে অলস হয়ে বসে থাকবে ? বিশ্রাম করবে ? মহাত্মা হাসলেন: 'হাা, অলস থাকবে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্মে। ক্লান্ত হবার জন্মেই বিশ্রাম।'

এবার হয় আমরা জিতব নয় আমরা শেষ হয়ে যাব।

আন্দোলনে নামবার আগে মহাত্মা লর্ড আরউইনকে চিঠি লিখলেন:

প্রিয় বন্ধু,

আইন-অমান্ত আন্দোলনে নামবার আগে আমি আপনাকে লিখে দেখছি অন্ত কোনো পথ আছে কিনা।

্ আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অত্যস্ত স্বচ্ছ। মামুষ তো দ্বের কথা, জীবিত কোনো প্রাণীকে স্বেচ্ছায় আঘাত দিতে আমি অক্ষম, যদিও সেই প্রাণী ও মামুষ আমার ও আমার পরিজনদেব বৃহত্তম ক্ষতিসাধনে তৎপর। তাই যদিও আমি ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ বলে মনে করি, আমি কোনো ইংরেজের বা ভারতবর্ষে তার স্থায়ার্জিত স্বার্থের অনিষ্ট করতে একেবারেই ইচ্ছুক নই।

ব্রিটিশ শাসন অভিশাপ হলেও ইংরেজমাত্রকেই আমি অভিসম্পাতের যোগ্য বলে মনে করি না। পৃথিবীব আর কোনো লোকের মতই ইংরেজ ভালো বা মন্দ, ব্যক্তিগত বিচাবে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমার প্রিয়তম বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ। আর ব্রিটিশ শাসন যে অভিশাপ সে তো সরল ও সাহসী ইংরেজ লেখকদের বই থেকেই আমি শিখেছি।

ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ মনে কবিকেন তাব কাবণ কি বিশদ করে বলতে হবে গু

একটা ব্যয়বছল শাসনভাব চাপিয়ে লক্ষ লক্ষ মৃক মামুষেব রক্তরস সমস্ত শুষে নেওয়া হচ্ছে। একটা জাতিকে দাস-জাতিতে পরিণত করা হচ্ছে। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি উৎখাত করে দিয়েছে। আমাদের নিরম্ভ করে রাখতে-রাখতে সহায়হীন কাপুরুষ করে তুলেছে। বলুন এ আর কতদিন সহ্য করব ?

আমার অসংখ্য দেশবাসীর সঙ্গে আমি আশা করেছিলাম ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বৃঝি কিছুটা উদার হবে। অল্প মাত্রায় হলেও অন্তত ডোমিনিয়ন স্টেটাসটা দেনে, কিন্তু যত্ত দিন যাচ্ছে ভত্ত স্পষ্ট্তর হচ্ছে সংগ্রাম ছাড়া ব্রিটিশ সরকার কিছুই দেবে না, কিছুই ছাড়বে না। আরো যত ক্রত সম্ভব দেশের বাকি রক্ত টুকুও শুষে নেবে।

আপনার নিজের মাইনেটাই ধকন ন। আপনার মাদ-মাইনে একুশ হাজার টাকারও কিছু বেশি। তা ছাড়া আরো কিছু প্রোক্ষ আদায় আছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর মাইনে বছরে পাঁচ হাজার পাউও, টাকার হিসেবে মাসে পাঁচ হাজার চারশো টাকা। আপনাব দৈনিক আয় দিনে সাত শো টাকা যেখানে একজন ভারতবাসীর গড় পড়তা রোজগাব দিনে হু আনা। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর দৈনিক আয় একশো আশি টাকা যেখানে একজন ইংরেজেব গড পডতা আয় দিনে ছ টাকা। তাব মানে আপনি ভারতবাদীব গড় পড়তা আয়ের পাঁচহাজার গুণেবও বেশি টাকা পাচ্ছেন আর ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে ইংবেজের গড় পড়ত। আয়ের মোটে নব্ট গুণ। তফাংটা একবার দেখুন। আমি আপনাকে কোনরকম ছঃখ দেবার জন্মে এই ব্যক্তিগত প্রদক্ষ তুলছি না, হয়তো ফ টাকা আপনি পাচ্ছেন তত আপনার প্রয়োজন নেই, হয়তো আপনার রোজগারের বেশির ভাগই দানে-ধাানে বায় হয়, তবু নতজাত্ম হয়ে বলছি, বৈসাদৃশ্রটা একবার বিবেচনা করে দেখুন। যে বিধি-পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে আপনার কি মনে হয় না তার বিলোপ হওয়া বাঞ্চনীয় গ

যাই হোক, আমার আবেদন যদি আপনার হৃদয় স্পর্শ করতে অক্ষম হয়, যদি কোনো অক্সায়ের প্রতিকারেব ব্যবস্থ। না করেন, তবে আপনাকে জানিয়ে রাখছি, আগামী ১১ই মার্চ আমি লবণ- আইন অমাক্ত করব। দরিজ দেশবাসীর দিক থেকে দেখতে গেলে এ আইন সম্পূর্ণ বেআইনি। এ আইন কেন যে আমরা এত দিন বন্ধায় থাকতে দিয়েছি ভাবলে বিশ্বয় লাগে। আমি জানি আমাকে গ্রেপ্তার করে ফেলে আমার পরিকল্পনাকে আপনি বানচাল করে দিতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার পিছনে হাজার হাজার লোক এগিয়ে আসবে, আইন ভাঙার শাস্তি হাসিমূখে বরণ করে নিতে তাদের এতটুকুও বাধবে না।

ল গ আরউইন গান্ধিকে আমলেই আনল না, এক কথায় জ্বাব পাঠাল। 'যাতে শান্তির ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা এমন কোনো কাজে প্রবৃত্ত হওয়া ছঃখের কথা।'

'আমি নতজার হয়ে কটি চেয়েছিলাম,' গান্ধিজি আবার লিখলেন আরউইনকে: 'পাথর পেলাম। ইংরেজ কেবল বলের কাছেই নতিস্বীকার করে এ আমি জানি বলেই আপনার উত্তবে বিশ্বিত হইনি। শান্তির কথা বলছেন ? সে শান্তি তো কারাগারের শান্তি। ভারতবর্ধই এক বিশাল কারাগার। আমি আপনার আইন অস্বীকার করি আর যে হুর্বহ শান্তির শোকাবহ একঘেয়েমি সমস্ত দেশেব শাসরোধ করে আছে তাকে ভেঙে ফেলাই আমার পবিত্র কর্তবা।'

বারোই মার্চ গান্ধি তাঁর পদযাত্রা স্থক কবলেন, সবরমতি থেকে দণ্ডি, সঙ্গে উনাশি জন অনুচর। রিক্ত গাত্র, নগ্ন পা, হাতে একটা লাঠি—ভারতবর্ষের ইতিহাসপুরুষ বেরুলেন স্বাধীনতালক্ষ্মীকে সমুদ্র- গর্ভ থেকে উদ্ধার করে আনতে।

ব্রিটিশ সরকার জামার হাতায় মুখ লুকিয়ে হাসল। এও মাবাব একটা আন্দোলন নাকি ? য়াংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান পরিহাস করে লিখল, যতদিন ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পায় গান্ধি শুধু সমুজ-জল গরম করক।

কিন্তু পলকে সমস্ত দেশ তপ্ত সমুক্তজ্ঞলের মতই উত্তাল হয়ে উঠল। শুজরাটের সম্তুক্লে ছোট একটি গ্রাম দণ্ডি, সবরমতি থেকে ছেশো মাইল, গান্ধি যাবেন পায়ে হেঁটে। সেই বিরাট মহাপ্রস্থানে হাজার-হাজার লোক এসে যোগ দিচ্ছে—এ শুধু পথযাত্রা নয়, এ আমাদের তীর্থযাত্রা—আমাদের কেউ ডাকেনি, আমবা নিজের থেকে এসেছি নিজেব ডাকে।

যদি কেউ না-ও আস আমি একলা যাব। কবিগুরুব 'একলা চলো বে' গানটি যে আমাব জীবনের সাধনবীজ।

'যদি তোব ডাক শুনে কেউ না আসে

তবে একলা চলো বে।

যদি সবাই ফিবে যায়, ওবে ওবে ও অভাগা,

যদি গহন পথে যাবাব কালে কেউ ফিবে না চায়

তবে পথেব কাটা

ও তুই শক্তমাখা চনণ তলে একল, দলো বে॥

পামে-পাথে দেশশর্বাগের বক্ত গোলাপ ফুটারে-ফুটারে চলেছেন গানি। সংয্ন মনুষ্টাকে অভ্যতে মহিনায়, সংস্থায়ক ভয়ক আস্থিতাকৈ অভিক্রিক ব্যাস

চাৰদিকে স্ক হয়ে ,গল গাইন-ভাঙাৰ মহেংকে।

তিটিশ গভনকেট চোথ কচলাল। উঠে বদল। এযে দেখছি লঘু কোনো শাঁদ্যথ্যাল ন্য, এ যে দেখি ভি আব ট কা করে থাকা চলে না।

গ্রামে-গ্রামে, পথে-পর্ধের দিয়ে মহামা যাছেন, শুধু তাব গার্দে-পাশেই নয়, দেশের সবত্র, শহরে-গল্পে, বন্দরে-বাজারে পড়ে গেল আইন-অমান্তের হিড়িক। মহায়াব দণ্ডিতে গিয়ে পৌছুবাব ফাগেই লেগি গেল অহিংসাব আগুন। বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেপ্তাব হলেন, তাব চাবমাস জেল হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, 'বাবদোলাইজ্ দি কানট্রি।' > স্ত দেশকে বাবদোলি কবে তোলো। নির্বিচলে মহাত্মা এগিয়ে চলেছেন। কোনো সমরবিজ্ঞয়ে নয়, বাণিজ্ঞাবিস্তারে নয়, শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সত্যই স্বাধীন। যে সত্যে আগ্রহী সে স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুত। স্বাধীনতাই তার চোখের আলো, মুখের ভাষা, বুকের নিশ্বাস, সর্বদেহের রক্তচলাচল।

চারদিকে শুধু এক বাণী, এক ধ্বনি—গান্ধিকি জয়। আর এক প্রতিনিনাদ: 'যাত্রা কবো, যাত্রা করো, যাত্রীদল। উঠেছে আদেশ —বন্দরের কাল হল শেষ।'

'আমি আগে 'গড সেভ দি কিং' গেয়েছি, অস্তুকেও গাইতে শিখিয়েছি।' বলছেন মহাত্মা: 'আমি আবেদন-নিবেদন আপোস-মীমাংসায় বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু সে সমস্তু এখন গোল্লায় গিয়েছে। আমি জেনেছি এই গভর্নমেন্টকে সজুত করার পক্ষে এ সব কোনো উপায়ই উপায় নয়। রাজজোহ—বাজজোহই এখন আমার ধর্ম হযে উঠেছে। ই্যা, আমাদেব সংগ্রাম অহিংস। আমবা কাউকে হত্যা করবার জন্মে বেবোইনি, আমবা আমাদের ধর্মপালন কবতে বেবিয়েছি—আর জেনো এই গভর্নমেন্টেব অভিশাপকে চিবদিনেব মত মুছে ফেলাই আমাদের একমাত্র ধর্ম।'

কলকাতায় মেয়ব জে. এম. সেনগুপ্ত ইচ্ছাপূর্বক আইন ভাঙলেন, পার্কে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজজোহী রচনা—আর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। জেগে উঠল কলকাতা, জেগে উঠল বাংলা দেশ। স্থুক্ত হয়ে গেল জেল ভরতি করার ঢেউ। 'বাঁচি আর মরি, বাহিয়া চলিতে হবে ভরী, এসেছে আদেশ—বন্দরের কাল হল শেষ।'

মহাত্মার কানে পৌছুল খবর, প্যাটেল আর সেনগুপ্ত আইন-ভঙ্গের জ্বপ্তে গ্রেপ্তাব হয়েছেন। মহাত্মা বললেন, ভয় নেই, জয় হবে আহিংসার। যদি মুনের ট্যাক্স উঠে যায়, যদি মদ রদ হয়, তা হলে তো অহিংসারই জয় হল। তা হলে স্বরাজ্ঞ পেতে ভারতকে বাধা দিতে পারে এমন কোনো শক্তির কল্পনা করতে পারিনা। তেমন শক্তি যদি কোথাও থাকে, আমি তাকে একবার দেখতে চাই। হয় আমার অভিলবিত বস্তু নিয়ে আমি ফিবব নয় আমার মৃতদেহ সমুজে ভাসবে।

মৃত্যুভয় স্থভাষেরও নেই। জেল-মুপাব মেজর সোমদত্তের গুলি-করার আদেশের সামনে স্থভাষ বুক মেলে দাঁড়িয়েছে।

চবিশে দিনের পদযাত্রা শেষ করে পাঁচুই এপ্রিল মহাস্মা দণ্ডিতে এসে পৌছুলেন। ছযুই এপ্রিল সবাইকে নিয়ে সমূদ্রে পুণ্য স্নান করলেন। তারপর সমূদ্রের পারে যে মুন পড়ে ছিল তা কুড়িয়ে নিয়ে লবণ-আইন ভঙ্গ করলেন।

কত সহজলভা মুন, কত সহজ্পাধ্য আইন-ভঙ্গ।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হকচকিয়ে গেল। সমুদ্রেব জল যে এত নোনতা তা আগে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পাবেনি গান্ধিব আন্দোলনেব কত শক্তি, কত মাহাম্ম। তাবা যথাবীতি লাঠি চালাল, গুলি চালাল। কাটব বদলে পাথব নয়, এ একেবাবে সুনেব বদলে গুলি।

করাচি, বত্বগিরি, পাটনা, পেশোয়াব, কলকাতা, মেদিনীপুব, কোলাপুর, মাদ্রাব্ধ, আবো অনেক জায়গায় ব্রিটিশ গুণ্ডামি উদ্দাম হয়ে উঠল। গুলি চালাল কবাচিতে, পেশোযারে, মেদিনীপুবে, মাদ্রাজে। সুক হল অসভ্য অকথ্য নির্যাতন।

'কালো রাজত্ব' নাম দিয়ে গান্ধি প্রবন্ধ লিখলেন: 'হয় গ্রেপ্তার কবো নয় লবণ-আইন তুলে দাও। ২দি এ ছুটে একটাও না করো তা হলে জনতা হাসিম্থে ববং গুলি খাবে তবু নির্যাতন ববণ কববে না।'

আর কত জেলে পুরবে ? সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ষাট হাজার লোক এরই মধ্যে জেলে চুকেছে। জেলে আর জায়গা কই ? এখন মাবধাের বা অসভ্যতা করা ছাড়া গভর্নমেন্টের পথ কী।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলেও সত্যাগ্রহীদের হুর্দান্ত ভিড়। 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমিই ধন্ত ধন্ত ে।' কিন্তু সত্যাগ্রহীদের নিয়ে মেজর সোমদত্তের ছন্টিন্তার অন্ত নেই। ওরা চোর গাঁটকাটাদের সঙ্গে একতা সি-ক্লাপে থাকতে চায় না, ওরা জান্ধিয়া পড়তে নারাজ। ওরা এমন কী গুণবস্তু যে একেবারে মাথায় করে তুলে রাখতে হবে!

নতুন একদল সত্যাগ্রহী এসেছে, তারা তো গোড়া থেকেই ঘাড় বাঁকাল। আমরা ওসব অথাত খাব না পরব না অসভ্য বেশ।

की, कथा अनत्व ना ? সোমদত ডাগুবাঞ্জির অর্ডার দিল।

ওয়ার্ডাররা লাঠি চালাল, শিখ বন্দী বলবস্ত আর প্রেমসিংকে মারতে নিয়ে এল পাঠান প্রহরীদের। য্যাংলো ইণ্ডিয়ানগুলোকে ছে ড় দেওয়া হল, তারা সরকারের দলে গিয়ে সত্যাগ্রহীদের ঢিল ছু ড়তে লাগল।

সকাল নটা, মেজর সোমদত্ত পাগলা ঘটি বাজাবার হুকুম করে বসল।

'সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি—' সত্যাগ্রহীর দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল: বন্দেমাত্রম।

সুভাষ, যতীক্রমোহন, কিরণশঙ্কব, সভাবঞ্জার রা, সত্য গুপু, পুর্ণ দাস, ডাক্তার জে. এম. দাশগুপু ও আবো আনকে বেরিয়ে এল .. কী ব্যাপার গ কেন এই উন্নাদ নিনাদ গু

কেন নেই, ঘণ্টি যখন বেজেছে, তখন বাক্যায় না কৰে যে যাব ঘরে ঢুকে পড়ো। পাগলা ঘণ্টি বাজামান্ত্রই কয়েদিদের ঘব-বন্দী হতে হবে এই আইন। আইন যা আছে তাই আছে। কয়েদিদেন আবার প্রশ্ন কী। জেলেব বাইবে আইন ভাওতে পাবো, জেলেব মধ্যে ভাঙা চলবে না। কামবায় ঢোকো এই মুহুর্ভে।

বন্দুকধারী সেপাইয়েরা এসে পড়েছে, এক পণ্টন সেপাই। যে যার বিবরে লেজ গুটিয়ে সরে পড়ো।

বেরিয়ে এসেছে সোমদত্ত। এখন একেবারে যমদত্ত বা যম-প্রেরিত্বের মত চেহারা। আই-এম-এস ডাক্তার, গোড়ায় বেশ স্থাভন মুখোশ পরেছিল, এখন সে মুখোশ খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ব্রিটিশপালিত হিংস্রতা। 'জোর করে ঢোকাও।' গর্জে উঠল সোমদন্ত। স্থুক্ত হল ধাকাধাকি, ধস্তাধস্তি। ঠেলে গুঁতিয়ে ঘূসি মেরে লাথি মেরে লাঠি মেরে যে করে পারো অবাধ্যদের ঢুকিয়ে দাও।

কিন্তু স্থভাষকে সরায় স্থভাষকে নড়ায় কার সাধ্য!
সোমদত্ত হুকার করে উঠল: 'গুলি বরা।'
'বেশ, তাই। গুলি করো।' স্থভাষ বুক পেতে দিল।

প্রাণ ত্বমূল্য জানি, প্রাণকে অমূল্য করে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে দেব। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় মন্তব্যুত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করবার যে তেজ সেই তেজে মহিমান্বিত স্থভাষ। এই জ্যোতির্ময় অপরাজেয় মূর্তি যে দেখেছে সেই কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে।

'গুলি করো।' জমাদার যমনা সিংকে লক্ষ্য করে আবার গর্জাল সোমদক।

যমনা সিং বললে, 'রিটন অর্ডার দিন। লিখিত অর্ডার না পেলে গুলি করতে পারব না।'

সোমদ ও থমকে দাঁড়াল। লিখিত অর্ডার দেবার মত তার কলজে নেই। হতবৃদ্ধির মত বাঁশি বাজিয়ে দিল। ঢুকে পড়ল আরো একদল সাস্ত্রিসেপাই। যে করে হোক ওদের সেলে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে।

চেলাচামুণ্ডারা তখন লাঠি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ল। সুভাষ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। অল্প বিস্তর সবাই আহত হয়েছে, তার মধ্যে সেনগুপু আর স্থৃতাষ্ট বেশি।

সোমদত্ত্বের এমন ব্যবস্থা যে সুভাষকে কার্স্ট এইড পর্যস্ত দেওয়া হচ্ছে না। ডাক্তার জে. এম. দাশগুপু খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখছে কা করা যায়।

এ দিকে সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল জেলে সুভাষ ও সেনগুপুকে প্রহার করে মেরে ফেলা হয়েছে। হার হাজার লোক জেল গেটে সমবেত হল। 'বল রে বক্স হিংস্র বীর
ছংশাসনের চাই রুধির।
অত্যাচারী সে ছংশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন।
হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
আয় ভীম আয় হিংস্র বীর
কর আকণ্ঠ পান রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই।
ছংশাসনের রক্ত চাই।'

না, বিপরীত কিছু ঘটেনি, স্থভাষ ও সেনগুপ্ত স্থন্থ আছে। সোমদত্ত্তের সম্পর্কে তদস্ত কমিটি বসেছে। সে সরবে এখান থেকে।

স্থভাষ কিরণশঙ্কর পূর্ণ দাস ও আরো কেউ কেউ অনশন স্থক করল। তাদের সামাশ্যতম সম্ভ্রাস্ততম দাবি মিটিয়ে ফেলল কর্তৃপক্ষ। বাসস্তী দেবীর হাতে ফলের রস খেয়ে অনশন ভাঙলে ছেলেবা।

সোমদন্ত বদলি হয়ে গেল।

বিপ্লবীরা কী করে সব খবর পেয়েছে, ঠিক কালে সোমদন্তকে সাবড়ে দেবে। বিপ্লবী বীরেন ঘোষকে এ কাভের ভাব দেওয়া হল। কী দিয়ে মারবে? সম্প্রতি রিভলভার মজুত নেই, বোমা ফেলেই কাজ হাসিল করবে। বোমার শক্তিটা একবার পবীক্ষা কবে দেখা উচিত। নিশ্চয়ই উচিত। নইলে অন্ত্র যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা আশাভঙ্গ ঘটায়, তার চেয়ে তা ব্যবহার না করাই ভালো।

শক্তি পরীক্ষা করবার জত্যে হ-ছটো বোমা গভীর রাতে ধানবাদের রেল-লাইনেব উপর ছোঁড়া হল। একটা মাধ্যানা ফাটলেও আরেকটা একটু শব্দও করল না।

সোমদত্ত বেঁচে গেল।

আইন-অমাশ্য আন্দোলন দিকে-দিকে জাগরণের আলো জ্বালাল
—তার মধ্যে সব চেয়ে বড় আলো নারী-জাগরণ। দলে-দলে মেয়েরা
বেরিয়ে এল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে, সমস্ত অবরোধের প্রাচীর
ডিঙিয়ে। কোনো কৃত্রিম সম্রাস্ততার চেতনা তাদের পারলে না
আড়প্ট করে রাখতে। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত
বৃঝি জাগেনা জাগেনা।' আর বৃঝি স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখা
গেল না। ত্রত্ত্ত্বত্তশমনী এবার স্বয়ং যুদ্ধে নেমেছেন।

মেয়েশ্দর উদ্দেশ করে গান্ধি বললেন, 'শুধু বিলিতি কাপড় বর্জন করিয়ে ঘাট কোটি টাকা বাঁচানো যায় আর মদ খাওয়া বন্ধ করিয়ে পাঁচশ কোটি। আপনারা শুধু ঐ হুজাতীয় দোকানে পিকেটিং স্থক করে ওদের শোষণবাণিক্যা অচল করে দিন। এ কাজে হুংসাহসের কোনো রোমাঞ্চ নেই বলে পিছিয়ে থাকবেন না, একমাত্র আন্তরিক হওয়ার মধ্যেই রোমাঞ্চ, আর আন্তরিকতাই সাফলোর অগ্রন্ত। আর, প্রস্তুত খাকুন, ওরা আপনাদের জেলে ধরে নিয়ে যাবে, আর, চাই কি, শারীরিক আঘাত করা, অপমান করবে। ঐ আঘাত আর অপমান সহা করা গর্বের জিনিস বলে মনে করবেন। আর আপনাদেব যন্ত্রণান্দোগই তো স্বাধীনতার পদক্ষেপকে ক্রন্তত্বর করবে।'

গভর্নমেন্ট প্রথম আঘাত হানল প্রেস অভিস্থান্স স্থারি করে।
সমস্ত দৈনিক পত্রিকা.ক সরকারের পর্যবেক্ষণের অধীনে আনাহল।
কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হল। জেলের পর জেল সভ্যাগ্রহীতে উপচে গেল। নতুন জেনে তৈরি হল, ভাতেও ভিলসংধারণের স্থান নেই। গান্ধিন্ধি বললেন, 'তবু এ তো আন্দোলনের পঞ্চম সপ্তাহ মাত্র।' ব্রিটিশ সরকার জ্বানে একটা মুক্ত মামুষের থেকে একটা বন্দী মামুষের শক্তি বেশি, তবু জেনে শুনে গান্ধিকে তার। পাঁচুই মে গ্রেপ্তার করল। রাত একটার সময় তাঁকে একটা লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কোন এক রেলস্টেশনে, সেখান থেকে বোম্বাইয়ের কাছে বরিভলি-তে, সেখান থেকে মোটরে করে এরবাদা জেলে।

এর কদিন আগে গান্ধি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন আরউইনকে:
'এর পর লবণ আইন ভাঙতে আমি দর্শনায় যাচ্ছি। সেখানকাব
স্থনের কারখানা নাকি বড়লাটের বাড়ির মতই স্থরক্ষিত।
বিনামুমতিতে নাকি এক চিমটি মুনও কেউ নিয়ে যেতে পারেনা।
সেইখানেই এবার আমার অহিংস আক্রমণ চালাব ভেবেছি।

এই আক্রমণ আপনি তিন উপায়ে বন্ধ করতে পাবেন। প্রথম উপায়, লবণ-ট্যাক্স রহিত করে। দ্বিতীয় উপায়, আমাকে ও আমার দলকে গ্রেপ্তার করে, যদি না অবশ্য আমাদের বদলা খাটতে লোক পাওয়া যায়। আর তৃতীয় উপায়, আপনার গুণ্ডাশক্তিকে লেলিয়ে দিয়ে, যদি না অবশ্য ভাঙা মাথাব বদলে আস্ত মাথা এগিয়ে আসে।

ই্যা, গুণুশক্তি ছাড়া কী! কী করেছে পেশোয়াবে, কবাচিতে, মা**দ্রাক্তে,** মেদিনীপুরে!

পেশোয়ারে শাহিবাগে একটা সভার পর ন জনস্থানীয় নে গ্রাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। একটা লরিতে চাপিয়ে থানায় নিয়ে যাবার পথে লরি বিকল হয়ে পড়ে। নে গ্রারা বললে, আমরা হেঁটেই থানায় যাচ্ছি। তখন তালের নিয়ে জনগণের একটা মিছিল বেবোয়। কাবুলিগেট থানায় এসে দেখে থানা বন্ধ। ঘোড়ায় চয়ে এক পুলিশ কর্মচারীর উদয় হয়, তাকে দেখে জনতা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ওঠে। কী, এতদূর স্পর্ধা! তখন পুলিশপুঙ্গর খেপে গিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি তলব করে। একখানা নয়, ছ খানা নয়, তিনখানা। পূর্ণ-শক্তিতে ঐ তিনটে গাড়ি জনতার মধ্য দিয়ে পথ কেটে এগিয়ে.

যায়, কটা লোক চাপা পড়ে ভক্নি মারা যায়, কটা বিধ্বস্ত হয়। তখন অহিংসা চিস্তারও বাইরে, জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে সাঁজোয়া গাড়িতে আগুন লাগায়। পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকেও মার দেয়।

আব কথা নেই। মুষলধারে গুলিবৃষ্টি সুরু হল। ক শ লোক কয়েক মিনিটের মধ্যে খতম হয়ে গেল।

ক দিন পরে গঙ্গা শিং কম্বোজ টাঙ্গায় করে যাচ্ছে, সঙ্গে স্ত্রী, ন-দশ বছরের মেয়ে হরপাল কাউব আর দেড় বছরের ছেলে বচিতার সিং, হঠাৎ কাব্লিগেটের কাছে এক ব্রিটিশ লাস্য করপোরাল গুলি করে বসল। সে অনেক পাখি মেবেছে, ভাবল মানুষের বাচ্চা মারতে না জানি আরো কত রোমাঞ্চ, আব ভাবতে ভাবতেই দিল গুলি ছুঁড়ে। ছুটো পাথিব মতই হবপাল আর বচিতাব পড়ে গেল মাটিতে, ওদেব মা তেজা কাউবও গুলিবিদ্ধ হয়ে সজ্ঞান হয়ে পডল।

হাজাং হাজাব লোক শিশুছটোকে নিয়ে শোভাষাত্রা কবে নিয়ে চলছে শাশানে, তথন সতর্ক না করেই মিলিটারিব লোক আবাব শুলি ছুঁড়ল। বাচচা ছটো আবাব পড়ে গেল মাটিতে।

আবার জনতা এসে ওদের কুড়িয়ে নিয়ে চলল। আবাব গুলি। গভর্নমেন্টেব হিসেবমত সংখ্যা তেমন কিছু মাশস্থাক নয়, ন জন হত, আঠারো জন আহত।

এ বর্বরতাক নজিব ব্রিটিশ শাসন ছাদা পৃথিবীকে শার কোথায় পাওয়া যাবে ?

মরু ভূমিতে একটি ওয়েসিন পাওয়' গেল। গাড়োয়ালি সৈন্সরাও আদেশ অমান্স কবেছে। নিরস্ত্র জনতার উপব গুলি চালাতে তাবা রাজি হয়নি। যারা কোনো হিংসাত্মক কাজে উন্নত নয়, নিকপক্ষব, তাদেব কোন বিবেকে হত্যা করব ?

कल की इल ?

ফল হল, সৈত্যবাহিনীকে অপ্ত্রপৃত্ত কবা হল, বসাদনা হল, কোটমার্শাল, বিচারে প্রত্যেকটি সৈত্তের দার্ঘ কারাবাসের ছুকুম হল। মাজাজে মিশনারি সাহেব রেভারেও প্যাটন রাজার দাঁড়িয়ে পিকেটিং দেখছিল, দেখছিল লাঠি-চার্জ কী রকম অমাস্থবিক হতে পারে, তারপরে, তার আরও অপরাধ, তার গায়ে খদ্দরের পোশাক — তাকেও ধরে পুলিশ পিটুনি দিলে। বোম্বাইয়ে কলবাদেবী রোডে পুলিশসাহায্যে লরি করে বিলিতি কাপড় সরাচ্ছিল, বারো বছরের ছেলে বাবু গম্ব লরির সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করতে আসছে, অমনি তাকে চাপা দিয়ে মেরে রেখে লরি বীরবিক্রমে তেরিয়ে গেল। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারকে বদলি করানো হল যেহেতু তার লাঠি পিকেটারদের গায়ে পড়ছে, পিঠে পড়ছে, মাথায় পড়ছেনা—তাকে বদলি করে আনা হল উইলসনকে, লাঠি-বাজিতে ডি-লিট পাওয়া, কেননা তার লাঠি সব সময়েই মাথার উপর তাক করা—মাথা ফাটিয়ে রক্ত ছুটিয়ে না দিলে ব্রিটিশের হাতে লাঠির মাহাত্মা কী!

মাধায় গান্ধি টুপি দেখলেই মারো, হাতে জাতীয় পতাকা দেখলেই ছিনিয়ে নাও, আর যদি মাটিতে বসে পড়ে ১৪৪ ধারা আমাস্ত করে, তা হলে তাদের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। ধরে এনিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এস যেখান থেকে আসতে ট্রেন লাগে ও টায়েকে যেন ট্রেনভাড়া না থাকে। আহতদের হাসপাতালে নেবে কী, টেনে হি চড়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে এস। মারবার আগে উলঙ্গ করে নাও। হাতে পায়ে সর্বাজে পিন ফোটাও। শরীরের এমন সমস্ত স্থান মুঠো করে চেপে ধরো যাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অকথ্য অসভ্যতা। এ সব বিধান কেন গ্রা, ওরা নিরুপজ্বে আইন ভঙ্গ করছে। কর্নাটক থেকে মেদিনীপুর ট্যাক্স দিছে না। বন-আইন ভেঙে গাছ কেটে ফেলছে। মদ থেতে দিছে না। বলরে-ফৌশনে বিলিতি কাপড়ের গাঁট খালাস হচ্ছে না। স্বাই শাদা খদ্মর পরছে। পেশোয়ারে আবার লালশার্ট —তারা শোদাই-খিদমদগার বা ঈশ্বের সেবক হয়েছে—তাদের মধ্যেও এসেছে আরেক গান্ধি—সীমাস্ত গান্ধি।

শমস্ত উচ্ছ্খলতাকে কঠিন হাতে দমন করো। নির্ভয়ে, নির্বিবাদে, নিরস্থা হয়ে। ইংরেজ শাসন ফুর্জয়, ফুর্বার। তার প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই ভারতবর্ষে।

ওরা কী করবে ৷ ওদের হাতে কি অস্ত্র আছে ! কে উত্তব দেবে !

উত্তর দিল চট্টগ্রাম। উত্তর দিল ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি। উনিশ শো তিরিশের আঠারোই এপ্রিল ব্রিটিশের অস্ত্রাগার সুঠন করে।

অন্ত্রাগার ছটো, একটা পুলিশ-আর্মারি, আরেকটা রেলোয়েআর্মারি। তৃতীয় আক্রমণের স্থল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ।
আরো ছটো কাজ হবে ধুম স্টেশনে রেলোয়ে লাইন তুলে দেওয়া
আর শহরে যত সাহেব আছে তাদের কোতল করা।

গুলিল-শার্মারিব ভার দেওয়া হল অনস্ত সিং আর গণেশ ঘোষকে, রেলোয়ে-আর্মারির ভার নির্মল সেন আর লোকনাথ বলের উপর। আব অম্বিকা চক্রবর্তী যাবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। কেউ-কেউ যাবে ধুমে, চাল্লশ মাইল দ্রে, ফিস-প্লেট তুলতে। আর সাহেবগুলোকে মারতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, ভারা অমনি পালাবে।

জাতীয় শেনাবাহিনীতে বাষটি জন ফৌজ, তা মধ্যে বেশির ভাগই কিশোর, স্থল-কলেজের ছাত্র। সম্বল কটা পিস্তল আর বন্দৃক আব বোমা। সম্বল সাস্স শৌর্ম মন্ত্রগুপ্তি আব বিপ্লবে বিশ্বাস। সম্বল অমুরাগ আর আমুগত্য।

এই অভিযানের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন। মাস্টার-দা।

স্কুলে অক্টের মাস্টারি করে বলে মাস্টার-দা। মার্ন্টারকে লোকে ভয় করে, না হয় ভাক্তও কবে, কিন্তু কী গুণে সকলের কাছে দাদার ভালোবাসা পায় সেটার সঠিক অন্তমানের মধ্যেই এই নেতৃত্বের ব্যাখ্যা। সূর্য সেন স্বাধীনতার বিভালয়েও এক নিভূলি অঙ্কের মাস্টার। নিজামপণ্টনে সূর্য সেনের হেডকোয়ার্টার। সেখান থেকে তিন দল যাবে তিন জায়গায় তিনটে মোটরে করে। পিছনে থাকবে পদাভিক-বাহিনী। অগ্রগামীদের সঙ্কেত পেলে তারা এগোবে সাহায্য করতে। তারপর যার যার কাজ সমাধা করে ফিরবে হেডকোয়ার্টারে, রিপোর্ট কববে।

রাত্রি সাড়ে-আটটায় এই মহা-আক্রমণের লগ্ন নিধারিত হল।
সেনাপতি ও সৈশ্ব সকলেই সমীচীন পোশাকে সজ্জিত। তৃপ্ত
চোখে স্বাইকে দেখলেন সূর্য সেন। স্বাই আগুন হয়ে জ্লছে,
আবেগে-উৎসাহে ফুটছে, সকলেই মহৎ সংকল্পে দৃচবদ্ধ।

কিন্তু মোটরগাড়ি যে তিনখানা চাই।

তৎক্ষণাৎ বেকল ছজন। ট্যাক্সি-ড্রাইভাব নাজিব আহমেদকে খুন করে তৃতীয় ট্যাক্সি জোগাড় হল।

তাই অপারেশান স্থক হতে ছ ঘণ্টা দেবি হয়ে গেল। কখনো-না-র থেকে দেবিও ভালো।

পুলিশ-আর্মাবির সান্ত্রি 'হু-কামস' বলে বন্দুক তাক কববার আগেই গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ল। আব সব পাহাবাদাব হাওযা হয়ে গেল নিমেষে। বিপ্লবীবা অন্ত্রশন্ত্র যা পেল লুঠ কবে নিল। ইউনিয়ন জ্যাক নামিযে নিয়ে উদ্ভিয়ে দিল জাতীয় পতাকা।

রেলোয়ে-আর্মাবির সান্ধিও এক গুলিতে শেষ হয়ে গেল।
সার্জেণ্ট মেজব ফ্যাবেল এসেছিল এগিয়ে, সেও বাঁচল না। দরজাব
তালাটা খোলা যাচ্ছে না দেখে একটা মোটা দিছি বেধে আবেক
প্রাস্ত গাড়িব ল্যাক্ষেব সঙ্গে বেঁধে উলটো দিকে গাড়ি চালাল।
কেঁচকা টানে ছিটকে গেল তালা। তাবপর যত পাবো কুড়িয়ে নাও
গোলাগুলি, বন্দুক-বিভলভাব।

তারপর হুটো আর্মাবিতেই পেট্রোল ঢেলে আগুন ধবিয়ে দিল। আগুনের শিখারই ধ্বনি-রূপ বন্দেমাতরম।

সমস্ত একেবারে যুদ্ধের আঙ্গিকে সাজানো।

ধুমের কাছে রেল-লাইনও অপসারিত করা হল আর একটা মালগাড়ি বেলাইন হয়ে পড়ে রাস্তা জুড়ে রইল।

টেলিগ্রাফ টেলিফোনের লাইনও কাটা হল। কিন্তু ইউবোপিয়ান ক্লাবে একটাও লালমুখ মিলল না।

কেন, রাত তো বেশি হয়নি, ওরা পালাল কোথায় ? আজ ইস্টার তো, তাই মদ খেতে আসেনি বোধহয়।

ঠিকই তো, ইস্টার বলেই তো এ দিনটাকে নির্বাচিত করা ছয়েছে। আইরিশদেরও তো এই ইস্টার-বিদ্রোহ। সে বিপ্লব-চিহ্নিত দিনটিই তো শুভময়।

কিন্তু সাহেবগুলো কোথায় গা ঢাকা দিল ?

বলতে-বলতেই সামনে এসে পড়ল ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট উইল-কিন্সনেব গাডি। চক্ষের পলকে গুলি ছুড়ল বিপ্লবীরা। ড্রাইভাব মবন, বিগার্ড জশন হয়ে মাটি নিল। ম্যাজিস্ট্রেটও মাটিতে শুয়ে পড়ে মবাব ভাব করল। মবল না।

নিজামপণ্টনের হেডকোয়াটারে তিন দলেব বিপ্লবীরা ফিরে এসে সূর্য সেনের কাছে বিপোর্ট করলে। সমস্ত কিছুই ঠিক-ঠিক হয়েছে, তবে হুঃখ সাহেবগুলোকে মাবা গেল না। খবর এল তারা কর্ণফুলি নদী ধরে পালিয়ে গিয়েছে শহর ছেড়ে।

কিন্তু সারা গায়ে আগুন এ কে ছুটে আসছে 'দিকে ?

আবে, এ যে দলেব লোক, হিমাংশু সেন—অ। বিতে আগুন লাগাতে গিয়ে নিজেব গায়েও লাগিযে বদেছে।

মাটিতে ঠেসে ধবে ধরে হিসাংগুব আগুন নেবানো হল। অনস্ত সিং আব গণেশ ঘোষ তাকে মোটবে করে বেখে আসতে গেল কোনো নিরাপদ আস্তানায়—বাইরের কেউ জানতে না পায় অথচ তার চিকিৎসা হয়।

হঠাৎ ওয়াটার-ওয়ার্কসের ওদিক থেকে শত্রুপক্ষ মশিনগান চালাতে স্থক্ত করল। তবে কি অন্ত কোনো পথে ব্রিটিশের সৈক্ত- রসদ এসে গেল নাকি ? কুছ পরোয়া নেই, পাণ্টা জবাব দাও । পাণ্টা জবাব শুনে শুরু হল মেশিন-গান।

ততঃ কিম ?

পরের অবস্থাটার বোধহয় অঙ্ক কষা ছিল না। কখনো-কখনো এক জায়গায় এসে মাস্টাবদেরও বুঝি অঙ্ক ভুল হয়। অসহযোগ আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারকে নিশ্চল করব, ততঃ কিম ! তারপর কী। কী করে সে নিশ্চলকে সাগর পার করব ! হায়, সে অঙ্কটাই কষা নেই। সূর্য সেন আদেশ করল, যত পারো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহাজের দিকে চলে যাও। আত্যোপন করো।

'কিন্তু অনস্ত সিংরা তো ফেরেনি।'

'আর কত অপেক্ষা করা যাবে ওদের জ্বস্তে ! কে জানে ওরা হয়তো ধরা পড়ে গেছে।'

বিপ্লবীরা প্রথমে গেল গুলুকবাহার পাহাড়ে, ভারপব ফতেয়াবাদ পাহাড়ে, শেষে জালালবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিল।

তিনটি পুরো দিন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের করতলে। ট্রেন আসছে না, ট্রেন ছাড়ছে না, টেলিগ্রাফে টেলিফোনে সংবাদেব দেওয়া-নেওয়ানেই, পথে-ঘাটে গাড়ি-ঘোড়া নেই—ইংরেজ সবকাবেব নিশ্চিত পতন ঘটেছে। আর বিপ্লবারা আহার-নিজা ভূলে দাকণ নির্দয়কে জীবনে প্রিয় হতে প্রিয়তর জেনে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে ছুটে বেড়াছেছে। যারা ভীরুতায় আরামে-স্বাচ্ছনেল্য সংকৃচিত হয়ে থাকতে আসে নি, যাবা আত্মবিসর্জনেই উজ্জল হয়ে থাকতে চায়, যারা ছঃখ বিপদ ভয় ও য়ৃত্যুকেই ভগবান বলে মানে, তারাই আজ মহাজীবননাটকের মহিমায় নায়করপে দেখা দিল। বধে বা বন্ধনে কিছুতেই যাদের কুঠা নেই, অপরাজিত আত্মাব মহত্বে যারা দীপামান, তারাই আজ জালালবাদ যুদ্ধের বিজয়ী বীর।

বাইশে এপ্রিল ইংরেজের দৈশ্য ঘিরেছে জালালবাদ। বিকেল পাঁচটায় যুদ্ধ সুরু হল। এক দিকে দেড়হাজার গুর্থা দৈশ্য নিয়ে ইংরেজের ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফলস ও স্থ্যা ভ্যালি লাইট হর্স বাহিনী, আরেক দিকে মৃষ্টিমেয় কটি বাঙালি বিপ্লবী। এক দিকে শাসন-ত্রাসণের মহাগ্রাস, আরেক দিকে উভাত চেষ্টা, জাগ্রাভ শক্তি, অপরাভূয় সংকল্প।

বিশ্বাস করতে পবিত্রতম রোমাঞ্চ হয় সে-যুদ্ধে ইংরেজ হেরে গেল। তারা উপলব্ধি করলে বিপ্লবীদের পরাস্ত করতে হলে আরো সৈম্ম দরকার, দরকার আরো আধুনিক রণসন্তার।

বিপ্লবীদের সংখ্যা তখন বড়জোর পঞ্চাশ আঁর তাদের মধ্যে বেশি সংখ্যকেরই বয়েস পনেরো-যোলোর মধ্যে। আর তাও তারা তিন দিন প্রায় অভুক্ত ও অপীত, পথশ্রমে দারুণ অবসর। কিন্তু ওদের প্রতিজ্ঞায় অবসাদ নেই, প্রচেপ্তায় অবসাদ নেই, যেমন আগুনের অবসাদ নেই উত্তাপে আর দীপ্তিতে।

১, তবর্ষে এমন যুদ্ধ সনেক দিন দেখেনি ইংরেজ। তাই না-পালিয়ে তাদের পথ কোথায় গ্

কিন্তু বারোটি মহাপ্রাণ ভারা শেষ করে দিয়ে গেল।

যুদ্ধে প্রথম শহিদ হবিগোপাল বল, লোকনাথের ছোট ভাই, ডাক-নাম টেগরা। শেয নিখাস ফেলবার আগে লোকনাথকে বললে, দাদা, কিছুতেই থেমোনা, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাও।

দ্বিতীয় শহিদ ত্রিপুরা সেনগুগু, ঢাকাব ছেলে হরিগোপালের পরনে ধুতি-শাট কিন্তু ত্রিপুরা পুরোদস্তর সৈনিক। খাকি প্যাণ্ট-কোটে জুতোয়-মোজায় সুসজ্জিত। বললে, চললাম, ছঃখ কোরো না। আবার আমাদের দেখা হবে, আবার আমরা যুদ্ধ করব।

তৃতীয় শহিদ নির্মল লালা, দলে সব চেয়ে কনির্দ। কোনো আত্মীয়স্বজনই তাকে সনাক্ত করতে এল না। তাবত মুখে ঐ কথা: আমাদের যুদ্ধ সবে স্বরু হয়েছে। আমাদের আরো অনেক মরতে হবে। পেরোতে হবে অনেক জয়তোরণ।

একে একে শহিদ হল বিধুভূষ- ভট্টাচার্য, নরেশ রায়, প্রভাস

বল, জিতেন দাশগুপ্ত পুলিনবিকাশ ঘোষ, শশাস্ক দন্ত, অধেন্দু
দন্তিদার, মধুস্দন দন্ত আর মতিলাল কামুনগো। স্থ সেন বললে,
এদের সকলকে গার্ড অব অনার দাও। তাই হল, মুক্ত আকাশের
নিচে পাহাড়ের চ্ড়ায় সবাই মৃত বীরস্থন্দরদের অভিবাদন জানাল।
পরে আবার আদেশ হল, অক্সত্র চলো, হু:সাধ্যসাধনের পথে, আরো
দ্রে, চিরস্তন মুক্তির অমৃতের প্রার্থনা নিয়ে।

এগিয়ে চলো।

অম্বিকা চক্রবর্তী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখল ঘন র।ত, কেউ কোথাও নেই ধারে-কাছে। কেউ কোথাও নেই। সে একা—একেবারে একা। অম্বিকা একাকীই পথ চলতে লাগল। স্থায়ীর আগে বিধাতাও তো একা ছিলেন। একা থেকেই অম্বিকা নতুনের সৃষ্টি করবে।

তেইশে এপ্রিলের ভোরবেলা আরে। অনেক সৈম্পামন্ত এনে কেলল ইংরেজ। বুঝল বিপ্লবীরা জালালবাদ ছেড়ে চলে গেছে। চলো পাহাড় গিয়ে দখল করি, চষে ফেলি বেয়নেট দিয়ে।

গিয়ে দেখল—প্রকাণ্ড আবিষ্কার—বারোটি মৃতদেহ পড়ে আছে।

লক্ষ্য করে দেখল, তুজনের মধ্যে এখনো জীবনের চিহ্ন আছে। একজন একেবারে যায়-যায়, আরেকজন খানিক্ষণ বৃন্ধি বা লড়তে পারবে মৃত্যুর বিরুদ্ধে।

মতিলাল কাত্মনগোকে মিলিটারির কর্তা জিজেল করলে, 'তোমার নাম কী গু'

'হরিবোল।' বলে, বলাব সঙ্গে-সঙ্গে মতিলাল চোথ বৃদ্ধুল। অর্থেন্দু দক্তিদারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তার ভলপেটে ও ডানবাহুতে গুলি লেগেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করা হোক তাকে বাচানো যায় কিনা।

কিন্তু সদর এস-ডি-ওর শুধু লোভ মুমুর্ব কাছ থেকে একটা

স্বীকারোক্তি আদায় করা যায় কিনা। শোনা যায় সে নাকি মৃতের থেকেও স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে পারে।

ভাক্তার আর নার্স, যারা ভাবছে সব সময়েই রোগীর কাছে থাকা দরকার, তারাও এস-ডি-ওর চক্ষুশূল হল। আপনারা একট সরে যান না, আমি রোগীর সঙ্গে একট আলাপ করি।

একটা আহত অজ্ঞান রোগী কটা শ্বাস-প্রশ্বাসের জ্বল্যে সংগ্রাম করছে, তার সঙ্গে নিরালায় বসে মহামান্ত এস-ডি-ও কী করবেন, ইংরেজ সরকারই বলতে পারে।

দীর্ঘ এক স্বীকারোক্তি তৈরি করে ফেলল এস-ডি-ও। পৃথিবীকে বিশ্বাস করতে বলল, স্নর্ধেন্দু সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় কারু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এই স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

হার্পেন্দুর জ্ঞান এল তেইশের মধ্যরাত্রির কিছু পরে। শুধু একবার কথা কয়ে উঠল—শেষবার। বললে, 'মাস্টারদা, আমি ভুলি নি। মুক্তি নয় মৃত্যু । মৃত্যু নয় মুক্তি।'

সমত দেশে, শুধু দেশে নয়, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল এই বিপ্লববার্তা।

খবর শুনে গান্ধি বিমর্থ হলেন। তার কাছে স্বাধীনতার চেয়েও অহিংসা বড়ু। কিন্তু স্মভাষ ? ননে-মনে মালাচন্দন দিয়ে বন্দনা করল বিপ্লবীদের। যে কোনো উপায়েই হোক গাধীনতা অর্জন করা নিয়ে কথা। ছলে বলে কোশলে যে কোনো উপারেই হোক ঈশ্বরকে লাভ করা নিয়ে কথা। ভক্তিতে বিবক্তিতে সমর্পণে বিস্তোহে—যে কোনো উপায়ে। ক্রভতম উপায়ে।

গান্ধিজিন কাছে বৃঝি প্রাপ্তির চেয়েও পদ্ধতি বড়। আর স্থভাষের কাছে নর্বকালে প্রাপ্তিই মহত্তম।

## প্রেরো

স্থভাষ উনিশশো তিরিশের সেপ্টেম্বরে জেল থেকে বেরুল। সেনগুপ্তের মুক্তির দিনও সেই তারিখ। গত এপ্রিলের নির্বাচনে সেনগুপ্ত মেয়র হয়েছিল কিন্তু ছ মাসের মধ্যে শপথ নিতে পারেনি বলে স নির্বাচন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে নির্বাচন হল। স্থভাষ দাঁড়াল প্রতিদ্বন্দী হয়ে। স্থভাষ জিতে গেল।

স্বভাষই এখন কলকাতাব মেয়র।

এর মধ্যে দেশ আব কতদ্র এগোল ? চলছে এখনো শুধু টালবাহানা, হবেক বকম দবকষাকষি। জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে—যা সব স্থপাবিশ করেছে তা কহত্ত্বা নয়, রাঘববোয়াল দ্বের কথা, চুনোপুঁটিও নয়। লিবাবেলবাও পর্যন্ত চটে গেছে, আইনসভা পর্যন্ত তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। বেবিয়ে পড়েছে বিদেশী দূতেরা, যদি কোনোমতে একটা মীমা সায় পৌছুনো যায়। উঠেছে রাউও টেবল কনফারেসের কথা। নি-কেজোদের কাজ বেশি, ঘন ঘন জেলে হাছে গান্ধির সঙ্গে দেখা ক্রতে। কী আপনার সর্ত বলুন, কা হলে এই আইন-অমান্ত আন্দোলন আপনি তুলে নিতে পাবেন।

ওদিকে কংগ্রেস-আফিসেব দবজা বন্ধ করে দিচ্ছে পুলিশে, সব খাতা-পত্র ব্যাজ-পতাক। কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, চলেছে উদ্ধাম লাঠি-বাজি। কথায়-কথায় একশো চুয়াল্লিশ জাবি হচ্ছে, সভাভেঙে দিচ্ছে গায়ের জােরে। ছাপাখানা বাজেয়াগু করে নিচ্ছে। খববের কাগজকে সত্য কথা বলতে দিচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি অভ্যাচার বাংলায়, তার মেদিনীপুরে। কাঁথিতে বেআইনি লখণ তৈরি দেখছে জানতা, পুলিশ গুলি চালিয়ে জানতার মধাে থেকে পঁচিশজনকে ঘায়েল করলে। জনতা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে যাচ্ছে তখনই তো ভাদের গুলি করতে আনন্দ—চেচনাতে এমনি অবস্থায় গুলি চালিয়ে পুলিশ আঠারো জনকে জখন করলে আর ছজন খুন। তমলুকে চাষীদের খেত-খামার পুড়িয়ে দিলে, সত্যাগ্রহী শুধুনয়, সত্যাগ্রহে যাদের সমর্থন আছে, তাদেরও বাড়িঘর আন্ত রাখল না। অত্যাচার বহু জায়গায় ধর্ষণের চেহারা নিল। মাত্রার ধার ধারল না কোথাও।

ওঁরা গোল টেবিলের স্বপ্ন দেখুন, সর্ত নিয়ে তর্ক করুন, আমর।
মেদিনীপুরের ছেলে, মেদিনীপুরের মেদিনী শক্রুরক্তে রঞ্জিত করে
বোঝাই আমাদের মেদ-মজ্জা বীরত্বের কোন ধাতু দিয়ে তৈরি।
দেখাই কী করে নিতে হয় প্রতিশোধ।

মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্টেট জেমস পেডি নিমন্ত্রিত হয়ে কলেজিয়েট স্কুলে এসেছে কী এক শিক্ষা-প্রদর্শনী দেখতে—প্রথম ঘরটাতে চুকতেই তার উপারে গুলি। ছটি কিশোর ছেলেও বুঝি এসেছিল প্রদর্শনীতে, কিন্তু তারা দেখল প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় আলেখ্য অশাচারী ইংরেজরাজহেব প্রভিত্ এই ম্যাজিস্ট্রেট। পেডি কে, পেডিকে তারা চেনে না, তারা গুলি করছে রাজপুরুষকে। সাত-আটটা গুলি ছদিক থেকে একসঙ্গে ঝবে পড়ল পেডির উপর, পেডি ছুটে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে, কিন্তু কন্দুব গিয়েই পড়ল মুখ থুবড়ে। রক্তে মাটি ভেশে গেল। একটা ঘোড় গাড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, কলকাতা থেকে চলে এল ডাক্তাব আর নার্স, কিন্তু পেডিকে বাচানো গেল না।

আত হায়ীবা গেল কোথায় ? চোখের পলকে তারা কর্পুরের মত উবে গিয়েছে।

পেডির চেয়ারে 'সে বসেছে ডগলাস।

কিন্তু ডগলাসের প্রাণে স্থুখ নেই! রাজামুল্রি কলেজেন অধ্যক্ষ তার ভাই, তাকে চিঠি লিখছে ডগলা- 'আমি ভয়াবহ বিপদের নধ্যে বাস কবছি।' 'প্রাণের বদলে প্রাণ চাই।' মেদিনীপুরের ব্রিটিশ উচ্ছেদ সমিভি বেনামী চিঠি পাঠিয়েছে ডগলাসকে: 'নির্যাতন থামাও বলছি, নয়তো' নিজেই যন্ত্রণায় পড়বে।'

উপায় কী, ডগলাসকে তো তাব কর্তব্য করে যেতে হবে।

পদাধিকারবলে ম্যাজিস্টেট ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডেব চেয়ারম্যান, বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করতে এসেছে ডগলাস, টেবিলেব উপর মাথা নামিয়ে কী সব কাগজপত্র দস্তথৎ করছে, হঠাৎ গুলিব শব্দ হল। এক দ্বিক্রমে ছটা শব্দ। কী সর্বনাশ। কাকে মারল গু

আর কাকে! ভগলাস রক্তাপ্লত হয়ে চলে পডল চেয়ারে।

পেডিকে যেমন মেরেছে, তেমনি। ছ ছটি ছেলে ছ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং কালহরণ না করেই ঘোড়া টিপেছে। এরা কারা, বেচারি কর্মচারী না আর কেউ, বডিগার্ডদের তটস্থ হতে না দিয়েই কর্মারম্ভ ও কর্মশেষ।

কিন্তু এবার তৃজনেই হাওয়া হয়ে যেতে পাবল না। প্রভোড ধবা পড়ল।

ধরা পড়ল অনেকদ্র ছুটে গিয়ে, একটা কাঁটাঝোপেব মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়বাব পব।

'বলো তোঁমার সঙ্গীব নাম কী ?' 'বলব না।'

বলবে না ? অকথ্য শুধু নয়, অভব্য অভ্যাচাব হল প্রভাতেব উপর। এখনো বলো দলেব আরেকজনের নাম কী ?

যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে প্রত্যোত বললে, 'শীভাংশু বস্থ।'
পুলিশেব ক্ষৃতি ভখন দেখে কে! নাম বার কবতে পেরেছি।
ধরতে পারলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে—টাকাটা কার
ভাগ্যে ন' জানি নাচছে—সবাই ব্যস্ত-ব্যগ্র হয়ে উঠল।

কিন্তু বহু থোঁজাখুঁজি কবেও শীতাংগুর পাতা পাওয়া গেল না। সন্দেহ রইল না, প্রভোত পুলিশকে থোঁকা দিয়েছে। আর কী করা যাবে, প্রভোত এখন চলে গিয়েছে জেল-জিম্মায়, ওর উপর আর পুলিশের থাবা বসানো যাবে না। শুধু কাঁসির দডিটাকেই পাকানো যাবে বসে।

স্পেশাল ট্রাইবৃত্যাল প্রত্যোতের ফাঁসির হুকুম দিল। হাইকোর্ট রায় বহাল রাখলে।

ওজন বেড়ে গিয়েছে প্রভোতের। হাসতে-হাসতে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াল। ফাঁসিব দড়িটাকে সম্নেহে স্পর্শ করল—যেন উপব থেকে কে এক বন্ধু তার দিকে সোহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে খুন করা হল খেলার মাঠে। যতদূর সম্ভব বার্জ তার বাংলোতেই আফিস করে কিন্তু তাব খেলাধুলায় খুব ঝোঁক, বিশেষত ফুটবলে। এমনিতে তাকে ধবা-ছোয়া যায় না, বাইরে কোনো সভা-সমিতিতে যদি বা যায়, চার দিকে প্রহবীর দেয়াল দিয়ে এমন আবৃত্ত্ব থাকে, সাধ্য নেই কেউ একটা চোখেব দৃষ্টি পাঠায়। কিন্তু খবব পাওয়া গেল কলকাতাব মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবেব সঙ্গে মেদিনীপুব টাউন ক্লাবেব যে ম্যাচ হচ্ছে তাতে টাউন ক্লাবের হয়ে বার্জ খেলবে। বার্জ যে টাউনক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

এবাব বুঝি বদান্ত মহাকাল স্ববর্ণ স্থযোগ পাঠিয়ে দিল।

দেশলক্ষীব সমস্ত ভাণ্ডাব যারা শতচ্ছিত করে শুষে নিচ্ছে, বেখে যাচ্ছে তুভিক্ষের মকভূমি, তাদেবকে দেবতা আর ক্ষঃ করবে না।

এ শুধু মত্যাচারের প্রতিশোধ নয়, বিপ্লবের পথে স্বাধীনভাকেই এগিয়ে নিয়ে আসা।

মৃগেক্স কুমাব দন্ত, অনাথবদ্ধ পাঁজা, নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, প্রজকিশোব চক্রবতী। আবো কত জন হাত-লাগানো বন্ধু। বথের দড়ি তো শাইবে নয, বথের দড়ি অদৃশ্য হাতে-হাতে প্রচ্ছন্ন প্রোণে-প্রাণে।

কত চেষ্টায় রিভলভার সংগ্রহ ব া হয়েছে, কত যাঃ থড়াপুরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কত কৌশলে শিখেছে গুলি ছোঁড়া, ভারপরে সাইকেলে করে এনেছে মেদিনীপুর, রেখেছে অন্তঃপুরের অন্তরালে। এর পিছনে কত সংগঠন-চাতুর্য, কত মন্ত্রগুপ্তি, কত সাহস, কত সহিষ্ঠৃতা, মৃত্যুকে উপেক্ষা করবার মত কী বলিষ্ঠ যোগসাধন! এদের কে ডাকল কে শেখাল কে পাঠাল! বিপদবেষ্টিত জীবন কে এদের কাছে রমণীয় করে তুলল! কে এদের বোঝাল কাঁসির কাষ্ঠফলকেই রাজকীয় সমারোহ!

মাঠের চারদিক পুলিশ-গার্ডে ছেয়ে আছে, রিজার্ভ পুলিশের সাহেব ইনস্পেক্টর রেফারি। এখনো বাঁশি বাজেনি, ছদলের খেলোয়াড়রা নেমেছে প্র্যাকটিস করতে। বল এদিক-ওদিক চলে গেলে দর্শকেরাও না কোন মাঠে নেমে ছ-একটা শট মারছে। মুগেন আর অনাথ আরো একটু বেশি এগিয়েছে, তারা খেলোয়াড় সেজে মহমেডান স্পোর্টিংএর দলের মধ্যে মিশে গিয়েছে। রেফারির বাঁশির পর ছ দল লাইন-আপ করে দাঁড়াবার পরই তো শুধু বোঝা যাবে, তারা ছজন অবাস্তর। এখন এই গোল-প্র্যাকটিসের সময় খেলোয়াড়দের এলোমেলো অবস্থায় তাদেরকে কে চিহ্নিত করতে যাচ্ছে ? মহমেডান স্পোর্টিং ভাবতে পারে তারা বুঝি বা টাউন ক্লাবের লোক।

এই যে এদিকে, আমাকে দে, আমাকে। এমনি বলতে-বলতে মুগেন আর অনাথ বল নিয়ে পরস্পারকে পাশ দিতে-দিতে এগিয়ে চলেছে। চলেছে টাউন ক্লাবের দিকে। চলেছে যেখানে বার্জ রয়েছে ফরোয়ার্ড লাইনে। বল তার পায়ের কাছে এসে পড়তেই ক্লাকালের জ্বল্যে বার্জ বোধ হয় অস্তমনস্ক হয়েছে, আর চার-পাঁচ হাত দূর থেকৈই ছই বন্ধু সমস্বরে গুলি করে বসেছে। মুগেনের হাতে রিভলভার আর অনাথের হাতে অটোম্যাটিক পিস্তল।

এত-রণসজ্জা এত রক্ষাসজ্জা—সমস্ত ব্যর্থ করে দিয়ে বার্জ চক্ষের নিমেষে শৈষ হয়ে গেল।

এমন এদের বল-পাশের কায়দা মূগেন চলে গিয়েছে বার্জের

পিছনে, অনাথ রয়েছে সামনে। পিছন থেকে পাঁচ রাউও আর সামনে থেকে তিন—বার্জ আর সশরীরে হাসপাতালে যেতে পেল না।

মাঠে যারা সশস্ত্র পুলিশ-মফিসার ছিল তারা মৃগেনকে তাড়া করল। সহকারী পুলিশ স্থপার লাফিয়ে পড়ল মৃগেনের উপর। শুলি যা ছুঁড়ল মৃগেন, লক্ষ্যভাই হল। বার্জের পুলিশ-রক্ষীরাই তাকে শুলি করল।

আর রেফারি নিছেই গুলি করল অনাথকে।

অনাথ মাঠেই মাবা গেল আব মৃগেন মারা গেল হাসপাভালে। ধরা পড়ল নির্মালনে, ব্রজ, রামকৃষ্ণ ও আবো চাবজন। স্পেশাল ট্রাইব্যালের বিচাবে প্রথম ভিনজনের ফাঁসি হল আর শেষের চারজনের দ্বীপান্তর।

ত্রাহি ত্রাহি ভাক পড়ল সাহেব মহলে। ইংলণ্ডে রব উঠল বাঙালিদের আরো পীড়ন করো। রসাতলে পাঠাও। সমস্ত বাংলাদেশটাকেই ফাঁসিকাঠে লটকে দাও।

সর্বভারতীয় ভূমিকায় ইংবেজের সঙ্গে দাবা খেলায় কোথায় কে কিস্তি দেবে গ্রপক্ষ ভারই সুযোগ খুঁজছে। একদিকে গান্ধি আরেক দিকে আরউইন।

গান্ধিজি বললেন, তিন সর্তে সাইন অমাত আন্দোলন তুলে
নিতে পারি। প্রথমত গোলটেবিল বৈঠকের কর্মস্টীৰ মধ্যে
ভারতকে স্বাধীনতার সারবস্ত দেবার কথাটা সর্বাগ্রে রাখতে হবে।
লবণ আইন তুলে দিতে হবে এবং মাদকন্দব্য ও বিদেশী বস্তুবর্জনের
দাবিকে দাবানে। চলবে না। আর আন্দোলন তুলে নেবাব সঙ্গে
সঙ্গেই ছেড়ে দিতে হবে সমস্ত আটক বন্দীদের।

আরউইনও ধূর্ত, তুমুখো। সে মুখে বলছে, জাগ্রত ভারতবর্ষের জাতীয় অধিকারের দাবি আর আসনা অস্বীকার করতে পারব না, করতে গেলে ভুল হবে—অথচ কাজে অভিন্তান্সের উপর অভিন্তান্স জারি করছে, কথায়, লেখায়, চলায়, একত্র হওয়ায়, এমনকি প্রারোচনায়ও অর্ডিক্যান্স। আর গোলটেবিল বৈঠকও যদি বসাল, ছিয়াশি জন সদস্থের মধ্যে একজনও কংগ্রেসের নয়।

একেই বলে না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভরে নিমন্ত্রণ।

এ শুধু কংগ্রেসকে অপমান নয়, ব্রিটেনের নিজের গালে চুনকালি লাগানো। জগৎকে বোঝানো আমরা ভণ্ডের শিরোমণি, আমাদেব সমস্ত আশ্বাস অস্তঃসারশৃত্য।

পিঁপড়ের বলও বল, কাঠবিড়ালির সাহায্যও সাহায্য। এখনো অগণন লোক জেলের বাইরে আছে, এখনো ব্রিটিশ নির্যাতন আকাশছোয়া হয়নি, স্থতরাং আন্দোলন আরো জোরদার কবো। আগামী ২৬শে জায়য়ারি স্বাধীনতা-দিবস পূর্ণ আড়ম্ববে প্রতিপালন করো। আর পতাকাব নিচে দাঁড়িয়ে আবার শপথ নাও, স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যস্ত ত্র্বার সংগ্রাম করে যাব, অকুতোভয়ে ও অপ্রতিহত গতিতে।

ছাবিশে জানুয়াবীর মধ্যবাত্রির আগেই গভর্নমেন্ট গান্ধিজি সহ ওয়াকিং কমিটির সদস্যদেব মুক্তি দিয়ে দিল।

আরউইন বললে, এস এবার তোমাদেব সঙ্গে কথা বলি। ভোমাদের ছাড়া কিছুই হবে না এ বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

আবার স্তোক, আবাব ধোঁকা। শুধু কথায় মদ ভেজানো। কিন্তু শত মেঘ করুক, শুধু মেঘেই মাটি ভেজে না।

কিন্তু ছাবিবশে জামুয়াবি স্মভাষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বাধীনতা-দিবদ উদযাপন করবেই। সাবা কলকাতায় একশো চুয়াল্লিশ, তাতে কা. স্বাধীনতা একশো চুয়াল্লিশের চেয়েও বেশি। গত বছব যোলই জুন দেশবন্ধ্র মৃত্যু-দিবদ পালন করতে দেয়নি গভর্নমেন্ট, ঐ একশো চুয়াল্লিশের জোবে। তথন স্মভাষ জেলে। কিন্তু আজ ?

আসুক বাধা, বাধাই বিধাতাব যথার্থ বিধান। বাধা না থাকলে আমাদের শক্তি উদ্বোধিত হবে না। আসুক আঘাত, আঘাতই আমাদের বিজ্ঞাহরুত্ব করে তুলবে। জ্বগতে জ্বড়কে সচেতন করে তোলবার একমাত্র উপায় আঘাত। আঘাতই তো আমাদের আবদ্ধ শক্তিকে শৃঙ্খলমূক্ত করবে। স্থতরাং এই ত্র্যোগকেই মহাস্থ্যোগ বলে মেনে নেব।

রাস্তায় শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুলে পুলিশ তো গ্রেপ্তার করবেই, তার আগে না বাড়িব মধ্যেই আটক করে বাখে!

পুলিশেবও সেই অভিসন্ধি। রাত থাকতেই তারা ঘিবেছে উডবার্ন পার্কেব বাড়ি, ঘিবেছে কিরণশঙ্করেব বাড়ি, পুলিন দাসের বাড়ি। কিরণশঙ্কর ও পুলিন দাসকে আটকেছে, কিন্তু স্কুভাষ — স্কুভাষ কোথায় ? স্কুভাষ বাড়িতে নেই।

তুমি ফেব ডালে ডালে আমি ফিবি পাতায়-পাতায়। পুলিশের চোপে ধলো দিযেছে স্থভাষ। ধুলো দিয়ে রাত কাটিথেছে কর্পোরেশানের দালানে। স্থভাষ কর্পোরেশানেব মেয়র, মেয়বের যোগ্য শোভাষাত্রাই তা তাকে বেব করতে হবে। কর্পোরেশানের মধ্যেই তাব কর্মচারীদেব পুলিশ আটক করে কী করে ?

বাড়িতে না পেয়ে পুলিশ ঠিক করল বাস্তাতেই যা করবাব করবে। পুলিশেব মধ্যে আছে পুলিন চ্যাটার্জি, ভূপেন ব্যানার্জি আর রবার্টসন্।

বিরাট শোভাযাত্রার অগ্রনায়ক কে এ তেজো: নয় দিবাদীপ্ত পুক্ষ চলেছে নগ্নপদে। কে এ লোকেশলোকগুক। সর্বত্র আলো আর আশা, সাহস আব শক্তি বিকীর্ণ কবতে করতে চলেছে, পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলেব মঙ্গল, মিত্রের আশ্রয়, শক্রর শতন্ত্রী, সূর্যবীর্যসমূন্ত্র, হাতে জাতীয় পতাকা, ঐ তো স্থভাষ। পারিবারিক কারণে অশৌচ পালন কবার জভেই হয়তো গায়ে উত্তবীয়। পাশে হুই সহচর, কর্পোরেশানেব ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় আর শৈলেন ঘোষাল। আর পিছনে! পিছনে অগণিত জন ভ্যে। ভবিশ্বং ইতিহাসের প্রবাহ।

আর সকলকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে থাকবার মান্ত্র্য নয় স্থ ভাষ। যদি লাঠি পড়ে আমার মাথার উপরেই আগে পড়ুক।

ওদিক ক্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি বেরিয়ে এসেছে মেয়েদের শোভাযাত্র।

আব এগোবেন না। ব্রিটিশ পুলিশেব আক্ষালিত লাঠি উল্লসিত হতে চাইল।

এ বলা র্থা। আমরা কোনোদিন থামি না, পেছোই না, চিরকাল আমর। এগিয়ে চলি। আমাদের সংকল্প র্থা নয়, নিষ্ঠা কীণছ্বল নয়। মারতে হয় মারো, কিন্তু আমাদের বুকের ধনকে কেড়ে নিতে পারবে না। না, কিছুতে না।

স্ভাষেব হাত থেকে জাতীয় পতাকা কেডে নিতেচাইল পুলিশ।
না, কখনো না। ছই হাতে দৃঢ় কবে পতাকা ধবে বইল স্ভাষ।

তখন পুলিশ উদ্দাম হাতে স্মভাষের উণ্র লাঠি চালাল।

মার ডালো। লালমুখো ফিবিঙ্গি পুলিশেব তথন কাঁ উদগ্র বক্সতা।

'মেবো না ওঁকে।' তুঃসাহসেব দীপ্তি নিয়ে এগিয়ে এল ভ্যোতির্ময়ী। বললে, 'উনি কলকাতাব মেযব।'

আমবা আমাদের মন্ত্র ভূলব না, বন্দেনাতবম। আমৃবা আমাদের বিত্ত ছাড়ব না, আমাদেব জাতীয় পতাকা, স্বাধীনতার পতাকা। যতকণ না অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ি, ভূলব না, ছাড়ব না, ফিরে যাব না।

লাঠির ঘায়ে স্কুভাষ অজ্ঞান হয়ে পড়ল। পর্বদিন তাকে সুস্থ কবে নিয়ে এল কোটে ।

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিপ্টেট রক্সবার্গ জিজেস করলে, 'ভোমাব কী বলবার আছে ?'

সম্ভ্রান্ত ও সরল, বিনয়ী ও স্থৃদৃঢ়—স্থৃভাষ বললে, 'মামলা সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই। আমি অসহযোগী, আমি মামলায় কোনো অংশ নিই না। কিন্তু লালাবাজার লক-আপে পুলিশি বর্বরতার বিষুয়ে কিছু বলতে চাই।

রক্সবার্গ নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'যা বলবার দরখান্তে লিখে দিন।' 'আমার হাতে ব্যথা, লিখতে পারব না।'

রক্সবার্গ তাকিয়ে দেখল আসামীর ৬ ন হাতে ব্যাণ্ডেচ্চ বাঁধা। তখন সে নিরুপায় হয়ে বললে, 'আচ্চা, আমি নোট করে নেব।'

কী নোট করলে, সুভাষের হাতের জ্বখম, না, পুলিশের নির্দয়তা
—কিছু বোঝা গেল না। নোট করল, আইনভঙ্গের অপরাধে স্থভাষ
দোষী আর তার শাস্তি ছয়মাস সঞ্জম কারাবাস।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা ছাড়া পেয়ে সমবেত হয়েছে এলাহাবাদে, মতিলাল নেহরুর গৃহে, স্বরাজভবনে। মতিলাল তাঁর আনন্দভবন কংগ্রেসকে দান কবেছেন। আনন্দভবনই স্বরাজভবন। অসুস্থতাব জল্মে তাকে । জল থেকে আগেই ছেড়ে দিয়েছে, কিছু কিছু পরে, সাতৃই ফেব্রুয়ারি, তিনি তাঁর মবদেহই ছেড়ে গেলেন। যাবার আগে মহাত্মাজিকে বললেন, 'ভারতবর্ষের ভবিষ্যুৎ এইখানে, এই স্ববাজভবনে, আমারই উপস্থিতিতে, নির্ণয় ককন। আমার দেশমাতার ভাগ্যনিরপণের সসম্মান মীমাংসায় আমিও পক্ষভুক্ত হই। যদি মরতেই হয়, যেন স্বাধীন ভারতের কোলে শুয়েই মরি। আমাকে আমার শেষ ঘুম পরাধীনতার মধ্যে নয়, 'গধীনতার মধ্যে ঘুমুতে দাও।'

মতিলালের মৃত্যুতে দেশ আধার নতুন করে শোকাচ্ছন্ন হল। কিন্তু সংগ্রাম শোক-ছঃখ মানে না, সংগ্রাম শুধু অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে।

আরউইন বোধহয় চাইছিল গান্ধির কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত আফুক। সত্যাগ্রহীর কোনো অভিমান নেই, গান্ধি আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি লিগ্লন, আরউইন ভড়িঘড়ি ডেকে পাঠাল গান্ধিকে। ভারপর স্থক হল কথা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিনের পর দিন। দেখা গেল আরউইন যেন সভ্যিই কিছু দিয়ে-থুয়ে কংগ্রেসকে শাস্ত করতে চায়।

আইন-অমাস্থ আন্দোলন যেন ক্রমশই ক্রাঁকিয়ে উঠেছে।
গুল্বরাটে উত্তরপ্রদেশে বাংলায় কোনে কোনো অঞ্চলে ট্যাক্স-বন্ধ
প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলায় তার উপরে চলেছে সম্প্র বিপ্লব।
বিলিতি কাপড় শুধু নয়, বিদেশী দ্রব্যই চলে যাচ্ছে বাজার থেকে।
সবচেয়ে বড়ো কথা, দলে-দলে মেয়েরা নেমে পড়েছে, অত্যাচারেঅপমানেও ঘরে ফিরে যাচ্ছে না। সীমান্ত প্রদেশও টলমল।

আরউইন ভাবলে, যদি খানিকটা কাট-ছাঁট করে মিটিয়ে নেওয়া যায় তো মন্দ কী।

সতেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে স্থক্ত করে ত্সপ্তাহ কথা চলল, তারপর পাঁচুই মার্চ গান্ধি-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

দেশের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা হতাশ হয়ে গেল। সমস্ত বিপ্লববৃদ্ধি বিমৃত্ হয়ে থমকে দাঁড়াল। যেন ধুমায়নান পর্বত মৃষিক প্রায়ন করল। বন্দরের কাছাকাছি এসে তলিয়ে গেল জাহাজ।

ভারতের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটা গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসকে ডাকা হবে শুধু তার বিনিময়ে ক্ংগ্রেস সমস্ত আইন-অমান্য আন্দোলন তুলে নিল।

খুচরো কটা উপশমের ব্যবস্থা হল বটে, যেমন বন্দীদেব ছেড়ে দেবে, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, অভিক্যান্সগুলি ভূলে নেবে, সমুজ থেকে খানিকটা জায়গা পর্যন্ত মুন তৈবি কবতে পারবে বা মদ-গাঁজার দোকানে করতে পাববে পিকেটিং। কিন্তু এ সব খোলামকুচি দিয়ে কী হবে, আসল হীরে কই, কোহিন্ব কই ? আসল ঘরে মশাল নেই ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া। এ যে অভিমেঘে অনার্ষ্টি!

চুক্তির সর্তান্ত্রসারে স্থভাষ বেরিয়ে এল জেল থেকে। কিন্তু কই
স্বাধীনতা কই ?

দেশ আবার কাজ ফেলে কথার অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করল ? কথার বেপারি বণিক ইংরেজকে কথা দিয়ে ভোলানো যাবে এ কথা কে বিশাস করে ?

বিক্ষত বাংলা আরো বেশি বিক্ষুত্র হয়ে উঠল। স্থাব যেদিন বেরুল সেদিনই শান্ধিজির সঙ্গে দেখা করতে বোম্বাই ছুটল। এই কি গান্ধীবাদ ?

### যোলো

লাহোর যভ্যন্ত্র মামলার রায় বেরুল উনিশশো তিরিশের সাতৃই অক্টোবর। ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেবের ফাঁসির স্ত্রকুম হল আর শকি আটজনের মাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর।

আপিল হল প্রিভি কাউন্সিলে। উনিশশো একত্রিশের এগারোই ক্ষেক্রয়ারি সে আপিল অগ্রাহ্য হল।

গান্ধিজি আরউইনকে অনুরোধ করলেন ঐ তিনটি জীবন বাঁচিয়ে দেওয়া হোক। ফাঁসির বদলে দ্বীপাস্তরের আদেশ হলে ব্রিটিশ সামাজ্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না, বুরং দেশবাসী ইংরেজের বদাস্থতায় প্রসন্ধ হবে। দেশবাসীর প্রসন্ধতার দাম অনেক।

আরউইন এমন একখানা ভাব দেখাল যে বিষয়টি সে গভীরভাবে বিবেচনা করছে। সকলের মনে আশা জাগল, কাঁসি বোধহয় রদ হল।

বোম্বাই থেকে দিল্লি স্থভাষ মহাত্মার সম্নে এক ট্রেনে এক কামরায় এল। কিন্তু দিল্লিতে এসে সংবাদ শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল—আরউইন নাকি কাঁসি দেওয়াই স্থির করেছে।

স্থভাষ গান্ধিকে বললে, 'আপনি আপনার চুক্তি ভেঙে দিন। আক্ষরিক অর্থে না হোক আন্তরিক অর্থে এই ফাঁসি দিল্লি-চুক্তিব বিরুদ্ধে।'

গান্ধিজি চুপ করে রইলেন। সহিংস বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে তিনি চুক্তি ভাঙবেন ?

গান্ধিঞ্জি নিজের পথে নিজের মত দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, বিপ্লবীরাও তাদের ধর্মে অবিচলিত থেকে তাদের বিপুল লক্ষ্যে ধাবিত হোক। অন্তত তারা শেখাক কী করে সাহসে হুর্জয় থাকা যায়, কী করে কীণু হস্তে তুলে ধরা যায় ভৈরবের রুজ পিনাক, কী করে কোনো মীমাংসার মধ্যে না গিয়েই জীবনকে পূজাঞ্জলি করে উৎসর্গ করে দেওয়া যায়। দেখাক তাদের বিপদে দ্বিধা নেই, শাস্তিতে দণ্ড নেই, মৃত্যুতে বিভীষিকা নেই। তারাকোনো লাভের আশা করে না, কোনো স্বার্থচিস্তায় তারা সংকৃচিত নয়, অর্থ নয় আরাম নয় খ্যাতি নয় নিরাপত্তা নয়, কোনো প্রভাপ-প্রতিপঞ্জি নয়—শুধু একমাত্র স্বাধীনতার টানে তারা ঘরছাড়া দিকহারা—অত্যাচারীকে ক্ষমা না করার বীর্ষেই তারা উর্জস্বান। তারা ভীক্র নয়, কপট নয়, তারা নিক্রিয় শাস্তির ললিতবাণী মুখে নিয়ে ছয়বেশ ধরে ঘোরে না।

নিলাহাবাদে অ্যালফ্রেড পার্কে চুপচাপ বসে ছিল চন্দ্রশেষর
আজাদ—পাশে তার এক সঙ্গী। সেই চন্দ্রশেষর—দিল্লি কাকোরি
লাহোব সব মামলাতেই যে নায়ক পলাতক, হয় নৌকোর মাঝি
হচ্ছে, নয় কাক মোটর-ড্রাইভার—কিন্তু পুলিশ তাকে কিছুতেই
বাগাতে পারছে না। যেখানে পালাবার ক্ষুদ্রতম ছিদ্টুকু পর্যন্ত নেই
নেখান থেকে সে অনায়াসে উবে যেতে পারে—তার সম্বন্ধে পুলিশের
এই ছাঁশিয়ারি। পুলিশ পর্যন্ত তাব পলায়নের চাতুরীতে সপ্রশংস।
কিন্তু সেই চন্দ্রশেষর, সকাল নটায়, পার্কের বেঞ্চিতে বসে পুলিশের
হাতে ধরা পড়ল।

প্রকান্ত পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যদি কেউ ধরে দিতে পারো চল্পপোরকে, ওরফে সীতাবামকে, ওরফে পণ্ডিতজ্বিকে, বাড়ি ভেলুপুরা, বেনারস। যে অসহযোগ আন্দোলনে স্কুল ছেড়েছে, আইন-অমান্ত ভালোলনে জেলে গিয়ে যে বেত থেয়েছে, তারই অভা্থানের স্বপ্নচ্ছবি কাকোরিতে, লাহোরে, দিল্লিব এসেমব্লিতে। ঐ যে গাছের নিচে বন্ধুর সঙ্গে বসে গাছে চুপচাপ।

ভদবেশী গুপ্তচরেরা দেখতে পেয়ে কোভোয়ালিতে খবর পাঠাল।

একট্ কি অশুমনস্ক ছিল আঞ্চাদ ? চোখ চেয়ে দেখল হাত চল্লিশ দূরে ছন্ত্রন পুলিশ কর্মচাবী এগিয়ে আসছে।

নিশ্চয়ই তার দিকে। পিস্তল তুলে নিল আব্দাদ।

কিন্তু পুলিশের গুলিই বৃঝি মুহুর্তের এক ভগ্নাংশ আগে ছোঁড়া হল। আজাদ জখম হতেই গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

আর সেই অন্তরাল থেকেই সে একা শত্রুব সঙ্গে প্রায় পনেবো মিনিট লড়লে।

শেখম গুলি লেগেছিল পায়ে, দ্বিতীয় গুলি বাম বাহুতে। তবু আজাদের যুদ্ধে নিবৃত্তি নেই। সে তিন-তিনটি পুলিশ কর্মচারীকে ঘায়েল করলে পর পব।

তার সঙ্গী বৃঝি একটু দূরে আবেকটা গাছেব আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করে আজাদ বললে, 'তোমাকে আমার সাহায্যে আসতে হবে না, তুমি পালাও। আমি আমাব শেষ গুলি দিয়ে নিজেকে শেষ করে ।'

নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আজাদ আত্মহত্যা করলে।

তেমনি যুদ্ধ চলল বাইটার্স বিল্ডিংএর বাবান্দায়। একেবাবে ইংরেজ রাজত্বের অহস্কাবেব তুর্গে। মোদ্ধা তিন সমত্ঃখমুখ বন্ধু, বিনয় বস্থু, স্থান বা বাদল গুপু আর দীনেশ গুপু। তিনজনেব পরনেই সাহেবি পোশাক, গলায় মাফলার জড়ানো। ধার্য কার্য সম্পন্ন করবার ক্রুতভায় দীপ্যমান। পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়ে দোডলায় উঠে এসেছে তিনজন। পুব দিকে খানিকটা এগোডেই বাঁয়ে পাওয়া গেল ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস-এর ঘর। ডাইনে স্থুন্দব ড্যালহোসি স্কোযার—শীতের বোদে ঠাণ্ডা জল টলটল করছে। জনে-যানে নিনাদিত।

'সাহেব ভিতরে আছেন ?' আর্দালিকে জিজেস করল দীনেশ। 'আছেন্ট। কী দরকার স্লিপে লিখে দিন আমি নিয়ে যাচ্ছি সাহেবের কাছে।' আর্দালি দরজায় ঝোলানো স্লিপ দেখাল। ভোমাকে নিয়ে যাবার কষ্ট করতে হবে না—তিন বন্ধু আর্দালির পাশ কাটিয়ে চুকে পড়ল ঘরে আর কর্নেল সিম্পাসনকে মুহূর্তমাত্র সতর্ক হবার স্থযোগ না দিয়েই রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়ল। ব্যাপারটা কী বোঝবার আগেই সিম্পাসন চলে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তিন যোদ্ধা চলল পুবের দিকে। কোন ঘরে—কে সাহেব আছে কালসর্প, এস অস্ত্রের যথার্থ প্রয়োগ করি।

'সাহেব ভিতরে আছেন ?' ফিন্সান্স মেম্বরের কামরার সামনে দাঁড়াল যোদ্ধারা।

শব্দ শুনে আগেই আন্দান্ত করেছে আর্দালি। বললে, 'না, কোথায় বেরিয়েছেন। ঘর থালি।'

বাইরে থেকেই ঘরের মধ্যে এলোপাতাড়ি কটা গুলি ছুঁড়ল যোদ্ধারা। এখন আর ঘবে ঢোকা নয়, বাইরে দিয়েই পালাবার পথ খুঁজে নিতে হবে।

ততক্ষণে সারা রাইটার্স বিল্ডিংএ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক পড়ে গেছে।
ছপুর একটার এ কী উপজব! পড়ে গেছে ছুটোছুটি ডাকাডাকি
গেলাম-মলাম! এগ্রিকালচারেব সেক্রেটাবি বিপ্লবীদের লক্ষ্য
করে চেয়ার ছুঁড়ে মেরেছে—চেয়ার আব কদ্ধুর যাবে—ওদের
স্পর্শন্ত করল না। পুলিশেব আই-জি বেরিয়ে এসে পিছন থেকে
গুলি ছুঁড়ল, গুলি লক্ষ্যভ্রম্ভ হল। আর ছুঁড়বে কী তার হাত-পা
কাপছে, পাশে দাড়ানো রক্ষী পুলিশকে বললে, তুমি ছোঁড়ো।
আই-জির রিভলভার নিয়ে সার্জেন্ট ছুঁড়ল. গুলি বিপ্লবীদের স্পর্শন্ত

কে আর সাহেব আছ পাপকর্মা শঠশিরোমণি ইংবেজ সরকারের প্রতিনিধি, বেরিয়ে এস।

জুডিসিয়ল সেকেটারি নেলসন বুঝি দরজা ফাঁক করে উকি মেরেছিল, বিপ্লবীদের গুলি তার জাত্ম, দ্ব করল।

আর কে আছ মুখ দেখাও।

পূব দিকের সিঁ ড়ির মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যোদ্ধারা শেব খরে 
ঢুকল।

কাছেই লালবাজার, উর্ধ্বতন কর্মচারীরা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে পড়েছে। যোদ্ধারা ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে সদলে ঢুকে পড়ে এমন কারো দক্ষতা ও সাহস নেই। বাইরে থেকেই ঘবেব মধ্যে গুলি ছোঁড়ো। ঘরও পালটা জবাব দিছে। এই ভাবে ওদেরকে নিঃশব্দ করতে পারলেই ঢোকা সহজ হবে।

ধর নিঃশব্দ হলে উপ্ধতিন কর্মচাবী কনস্টেবলকে বললে, 'ভিত্তে উকি মেবে দেখ তো কী অবস্থা।'

ভয়ে-ভয়ে উকি মারল কনস্টেবল।

'কী দেখছ ?'

'ছজন মাটিতে শুয়ে আছে, আবেকজন টেবিলে মাথা বেখে চেয়াবে বদে আছে।'

'छा इल, को वला, এখন বোধহয় ঢোকা याय भे

পুলিশের দল পা টিপে-টিপে অনেক সাহস কবে চুকল। দেখল মাটিতে শয়ান তৃটি যুবক এখনো নিখাস ফেলছে। তৃজনেই গুলিবিদ্ধ কিন্তু সে-গুলি আত্মহননেব গুলি। বাঁচানো যাবে কিনা, বাচিয়ে কাঁসিকাঠে তোলা যাবে কিনা সন্দেহ। আর তৃতীরজ্বন, যে চেয়াবে বসা ? সে মৃত। সে গুলিব সাহায্য নেয়নি, সে সা্যানাইড খেয়েছে।

পুলিশ বিনয়কে জিজ্ঞেন কবল, 'ভোমাব নাম কী গ'

'বিনয় বোস। আমিই লোম্যানকে মেবেছি।'

'ওর নাম কী ?' দীনেশের দিকে পুলিশ ইঙ্গিত কবল।

'বীরেন ঘোষ।'

'আৰু যে ঐ চেয়ারে বসে আছে ?'

'স্থপতি রায়।'

विनय आतं मीरनभरक शामभाजात्म निरय याख्या इन । विनयरक

বাঁচানো গেল না, ছদিন পরে সে শেষ নিশাস ত্যাগ করলে। কিন্তু দীনেশ বাঁচল। পুলিশের ভাবখানা এই, তারাই বাঁচালে, এবার এক মহা-অপরাধীকে দিতে পারবে চরমতম শাস্তি। কিন্তু আসলে ঈশ্বরই বাঁচালেন—বাঁচালেন যাতে দীনেশ দেখাতে পারে আরো বীরছ, রেখে যেতে পারে মৃত্যু-ভূচ্ছ-কর। প্রাণের অহৈত আনন্দ। ঈশ্বরের যদি সমাপ্তি না থাকে তবে আমার এই খণ্ডকালের কর্মটুকুও সমাপ্ত নয়। আমিও অহৈতরসসমুদ্রের একটি অখণ্ড তরঙ্গ।

স্পেশাল ট্রাইবৃন্থাল যথারীতি ফাঁসির হুকুম দিল, হাইকোর্ট যথারীতি সে রায় বহাল রাখলে। কিন্তু ডকে বা সেলে দেখ এসে দীনেশকে। স্তব্ধ যোগাকঢ় ঈশ্বরবেষ্টিত। ন হন্মতে হন্মানে শরীরে—যেন এই মন্ত্রেরই এক শরীরী উচ্চাবণ।

বাডিতে চিঠি লিখেছে দীনেশ—মাকে, দাদাকে, বউদিদিকে।
মৃত্যু সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা—নিদারুণ নতুন। মা গো,
অমি এক নতুন দেশভ্রমণে যাচ্ছি, কী ভীষণ আনন্দের কথা! তুমি
আমাকে তাশীবাদ কবো। তোমার আশীবাদেই ভগবানেব
আশীবাদ। আর ভগবানেব আশীবাদ কি শুধু স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যের
চেহারা নিয়েই দেখা দেয় ? কখনো কখনো দেখা দেয় সংহারের
বিভীষিকা নিয়ে। কে জানে সেই বিভীষিকাই ঈশ্বরের সৌন্দর্যমূর্তি।

আবার লিখছে দানেশ: মরতে অন্যার বিন্দুম ভয় নেই।
আমি জানি এ জীবন মধ্র কিন্তু মৃত্যু মধ্রতর। মৃত্যুই আমার
বন্ধু আমার স্কুছৎ আমার মুক্তিদাতা। মৃত্যুই শাশ্বত জীবন।
আমি কে ? আমিই তো সেই অবিনাশী অপ্রমেয় আত্মা, আমার
আবার মৃত্যু কী! আমার জন্মে কেউ চোখের জল ফেলো না।
কোনো লবণাক্ত ভাবিল জলে আমার আত্মার তর্পণ হবে না।
আমাকে আনন্দ দাও, ভালোবাসা দাও, আমাকে শুধু ভোমরা
মনে রেখো।

জেল-ডাক্তার দীনেশের ওজন নিতে এসেছে। এ কী অসম্ভব

কথা। কাঁসির ছকুম হবার পর ওজন কখনো বারো পাউগু বাড়তে পারে ? নিশ্চয়ই আপনাদের যন্ত্রের কোনো ভূল আছে।

জেল-ডাক্তার হাসল। বললে, 'যন্ত্রের ভূল থাকলে তো আমার চাকরি যাবে।'

'তা হলে আমার বারে। পাউগু ওজন বেড়েছে বলে আপনার চাকরি যাবে।' দীনেশও স্বচ্ছ মনে হাসল: 'গভর্নমেন্ট বলবে ফাঁসির কয়েদিকে বেশি-বেশি খাওয়াচ্ছেন।'

'বেশি-বেশি খাওয়াতে পারি তার এমন সঙ্গতি কই, সৌভাগ্যই বা হবে কবে ?' দীনেশের প্রতি জেল-ডাক্তাবও আকৃষ্ট: 'বেশি বেশি খেতে দিলেই তো হলনা, হজম কবে আত্মসাৎ কবার শক্তি কয়জনের ?'

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল দীনেশ, ওয়ার্ডাব তাকে জাগিয়ে দিল।

ও, ই্যা, মনে পড়েছে, আমাকে এখুনি আরেক জায়গায় যেতে হবে। ধডমড় করে উঠে পডল দীনেশ। যথারীতি প্রাতঃকৃত্য করল, স্নান করল, চুল আঁচড়াল, চশমার কাঁচ মুছল, হাসিমুখে গার্ডকে জিজেস করল, ট্রেন কটার সময় ছাড়বে?

গার্ড চোখ নামাল।

ও, হাঁা, আমি প্ল্যাটফর্মে পৌছুলেই তবে ছাড়বে। আমাকে না নিয়ে ট্রেন যাবেনা।

দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়াল দীনেশ, চোখমুখঢাকা ক্লোক চাপানো হল, এবার গলায় জড়ানো হবে ফাঁস— দীনেশ ং† এ তুলে হ্যাংম্যানকে বারণ করল।

কী ব্যাপার ? কর্তৃপক্ষ ছুটে এল। মুখোদ খুলে ফেলল। কয়েদি কী বলভে চাইছে ?

মুখ-চোখের বাঁধন আলগা হবার পর দীনেশ বললে, 'চশমার ব্রিক্ষটা সরে গিয়েছে, ঠিক করে নি।' মুখোসটা আঁট করে বাঁধবার সময় চশমার নাকিটা ঠিক জায়গায় থাকেনি, বেঁকে বুসেছে, কিন্তু পরমূহূর্তে যে মরে যাবে, নিশ্চিক্ত হয়ে যাবে, তার ঐটুকু অস্তবিধে সম্পর্কেও তীব্রতম চেতনা! ছেলেটার বৃঝি ইম্পাতের স্নায়, বজ্বভীষণ মনোবল—স্বাই বিশ্বয়ে অভিভূত হয়ে গেল —জেল-স্থপাব, জেলা-হাকিম, সিভিল্সার্জন। মূত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও এব কী সহজ শান্তি কী সত্তেজ উপেক্ষা। তার মানে কী প্রার মানে মৃত্যু নেই। শুধু একটা দেশভ্রমণ। একটা নতুন দেশ বেড়াতে যাব, চশমাটা ঠিক করে না বসিয়ে নিলে যে সব ভালো দেখতে পাব না।

চট্টগ্রামের ছ টি পলাভক ছেলে ঠিক করল পাহাড়ভলির ফিরিঙ্গি-পাড়া আক্রমণ করবে। রজভ সেন, স্থাদেশ রায়, মনোবঞ্জন সেন, ফণীল্ম নন্দী, স্থবোধ চৌধুরি আর দেবপ্রসাদ গুপু। ফিরিঙ্গিরাই যত মত্যালেরেন কলকারি, রোদের চেয়ে বালির ভাতেই বেশি ফোস্কা, আগে ওদের শেষ করো।

বজত বাজিতে এসেছে মাকে একটু দেখে যেতে। যদি সম্ভব হয় ছটি ভাত খেয়ে নিতে।

'মা গো!'

'কে, রজত ?' বিনোদিনী দেবী আকুল হয়ে উঠলেন কিন্তু স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ।'

'আমরাছ জন। ভাত রালা করে দিতে পারবে ়

বরদাত্রী জননা কোমবে আঁচল জড়ালেন। বললেন, 'এখুনি দিচ্ছি, একটু বোস।'

ঘবের মধ্যে মার স্নেহচ্ছায়ায় ছটি বন্ধু নিরাপদ উত্তাপ অনুভব কবল। থালায় করে গরস পাকিয়ে ভাত খায়নি কঙ দিন।

ছুরস্ক জ্বাল দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত নামালেন বিনোদিনী। থালায় করে বেড়ে দিলেন ছেলেদের। আর ছেলেরা যেই বসতে যাচ্ছে রব উঠে গেল পুলিশ আসছে। আসছে, এখনো এসে পড়েনি, ঘিরতে পারেনি বাড়িটাকে। ছেলেরা ভাতের থালা ফেলে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। রক্ষত বললে, 'মা গো, ছংখ কোরো না, আর কোনো ঘরে মা পেয়ে যাব, আমাদের ঠিক সে খেতে দেবে।'

সবাই নদীর পারে ছুটে এল। উত্তাল কর্ণফুলি। একটা শাম্পান নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, হ্যা, পাড়ি দাও, ওপারে যাব।

এদিকে পুলিশও পিছু নিয়েছে তিন দলে বিভক্ত হয়ে। নদীব মধ্যে ধরা গেল না। বিপ্লবীবা নদী পার হয়ে ঢুকে পড়েছে কানারপোলে।

এস, কতদূর আসবে। অমনি-অমনি ধরা দেব না। মরব এবং যুদ্ধ করে মবব।

ভাকাত! ভাকাত! পিছু-নেওয়া পুলিশের লোক প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে যদি গ্রামবাসীবা এগিয়ে এসে সাহায্য কবে।

কালারপোলের ইউনিয়ন বোর্ডের মুসলমান প্রেডিডেণ্ট তাব দলবল নিয়ে বেরিয়ে এল ডাকাত ধবতে।

কেন মিছিমিছি ধাওয়া করছেন আমাদের ? আমাদের ধরিয়ে দিয়ে আপনাদেব লাভ কী ? আমরা কি আপনাদেব শক্র ?

জনতা শুনল না, সমানে চলল তাড়া কবে। বিপ্লবীরা তাই গুলি ছুঁড়লো। ছ্জন গ্রামবাসী মাবা পড়ল, মারা পড়ল কনস্টেবল প্রসন্ন বড়ুয়া।

ফণী নন্দী আর স্থবোধ চৌধুরি জনতার হাতে ধরা পড়ল। বাকি চারজন 'জুলদা' গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল, চুকল এক মুসলমান গৃহস্থেব ঘরে। ডাকল: 'মা, মা আছ ?'

भूमनभान-घतनी वितिरा थन। कि त भा वरन छाकि ?

'হাঁড়িতে পাস্তা ভাত আছে মা ? আমাদেব তাই চাট্টি খেতে দেবে ?'

'বোসো বাবারা, গরম ভাত রেঁধে দিচ্ছি—'

কিন্তু ভাগ্যে আর ভাত খাওয়া নেই, পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সৈম্ববাহিনী এসে জুটেছে। বিপ্লবীরা ভাতের মায়া ত্যাগ করে ছুটতে ছুটতে একটা বাশবনের মধ্যে ঢুকল। আয় এখান থেকেই যুদ্ধ করি।

পুলিশ-দৈশ্য থিরে ফেলেছে বাঁশ-বন। ইাক দিল: 'সারেণ্ডার!' বিপ্রবীদের প্রত্যুত্তর বন্দুকের শব্দে শ্বনিত হল: 'কখনো না।'

বেশ খানিকক্ষণ ধরে চলল এই যুদ্ধ। এরই নাম কালারপোলের যুদ্ধ। যখন আর আওয়াজ নেই, সৈতাবাহিনী নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকল জঙ্গলে। দেখল অনিন্দ্যস্থানর চারটি কিশোর মাটতে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে শুনে আছে। বুঝল আহত হয়ে পড়ে যাবার পরেও তারা মাটিতে পড়ে গুলি ছুঁড়েছে। দেখল রজত, মনোরঞ্জন, দেবপ্রসাদ—কাকরই প্রাণ নেই, শুধু স্বদেশই তার নিশ্বাস এখনো নিঃশেষ করে। মহানন্দে স্বদেশকে তাবা গ্রেপ্তাব করল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে তাদের হেপাজতৈ বাখতে পারল না। কয়েক ঘন্টা পরেই তাদেব পূর্বগামী বন্ধুনা তাকে ডেকে নিলে।

क्नी नन्ती आत स्राताथ होधूतित नंति इन।

চট্টগ্রামে পুলিশ অকথ্য অত্যাচার শুক কবে দিয়েছে, জন-সাধারণের উপর তো বটেই বিশেষ করে ছাত্রদের উপরে। সমস্ত অত্যাচারের মূল কর্তা ক্রেগ—পুলিশের ইনস্পেইর জেনারেল। এসেছে চট্টগ্রামে, পয়লা ডিসেম্বর ঢাকায় রওনা হবে। মূল নেতা সূর্য সেন খবর পাঠিয়েছেন চাদপুবে ক্লেগকে হত্যা স্বতে হবে। বরাত পড়েছে ছাত্র রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আর কালীপন চক্রবতীর উপর। রামকৃষ্ণ রত্তি-পাওয়া মেধাবী ছেলে। সে ঠিক কার্যোদ্ধার করতে পারবে।

চিটাগং মেল লাকশাম হয়ে চাঁদপুরে পৌছুবে। লাকশামে রেলোয়ে পুলিশের ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জি সে-ট্রেনে উঠল। ক্রেগ যে ফার্ন্ট ক্লাশ কামরায় উঠেছিল তাব সংলগ্ন 'কুপে' চ তারিণীর জায়গা হল। গৌববর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ এই তারিণী। সে চলেছে চাঁদপুরে নেমে ক্রেগের স্তিমারে ওঠার ব্যবস্থার তদারকি করতে। তার মানে তার চাকরিতে একটু পালিশ লাগাতে।

রাত চারটার সময় চাঁদপুরে ট্রেন এসে দাড়াল।

দাঁড়াতেই নেমে পড়ল তারিণী। গার্ডের গাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রেলোয়ে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টরেব সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে এঞ্জিনের দিকের একটা থার্ড ক্লাশ থেকে নামল রামকৃষ্ণ আর কালীপদ। শীত, তাই ছন্তনেরই গায়ে-মাথায় ব্যাপার জড়ানো। একজনের সবৃজ্ আরেকজনের লাল। তাবিণীকেই ক্রেগ বলে ভূল করল। প্রথমত দেখল ফার্স্ট ক্লাশ থেকে নামল, দিগ্রীয়ত সাব-ইনস্পেক্টর স্থালিউট করল, তৃতীয়ত, দেখতে ঠিক সাহেবের মত, তাই আর দিধা না করে পিছন থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে বসল। প্রাটফর্মের উপর পড়ে গেল তারিণী। সার উঠল না।

ধর—ধর—কে কাকে ধরে। জানলা তুলে ক্রেগ গুলি ছু ডল বটে, বিপ্লবীদের নাগাল পেল না। সাব-ইনস্পেক্টর জো দেটশন-মাস্টারের ঘরে গিয়ে লুকোল। কে পলাতকদের পিছু নেয় ? ভাবা লাইনে-দাঁড়ানো মালগাড়িগুলির আড়াল দিয়ে অন্ধকাবে গা ঢাকা দিয়েছে।

ধীরস্থির সংয়ত পায়ে গাঁয়ের পথ ধরে চলেছে ছুই কিশোব

— কালীপদ আর বামকৃষ্ণ। সহসা দেখতে পেল পিছন\*দিক থেকে
মোটর ছুটে আসছে, হেড-লাইট ফেলে। চাঁদপুবের এ-এস-পির
মোটর, সঙ্গে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার। পালাবার আব পথ নেই, সমেন
ভুধু মাঠ, তবু রাস্তা ছেড়ে পাশে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে দাড়াল
ছক্তন, গাড়িটা যদি বেবিয়ে যায়।

সবৃদ্ধ আর লাল আলোয়ান—সহক্ষেই ধরা পড়ল। গা'ড বেরিয়ে গেল না, তাদের উপরই পড়ল প্রায় হুমড়ি খেয়ে।

বিচারে বামকুষ্ণের ফাঁদিব হুকুম হল, কালীপদর বয়েদ কম বলে তাকে আন্দামানে পাঠালে। কনডেমড সেলের পাশাপাশি হুই অন্ধকৃপে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় হুই
বিপ্লবী—দীলেশ গুপ্ত আর রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। আগে কেউ কাউকে
চিনত না, এখন পাশাপাশি বাস করে মনে হল আদর্শে মহত্ত্বে
প্রোণের প্রাচুর্যে এরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনস্তকাল চলেছে পাশাপাশি।
আর অনস্ত পথের অন্ধিতীয় যে বন্ধু, মৃতু, বৃঝি তাঁরই আহ্বান।

ক্রেগের গায়ে আঁচড় লাগল না বটে কিন্তু ডুর্নো আছত হল।

ঢাকাব জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো, মদের দোকানে ঢুকেছে বোভল

কিনতে, ছটি যুবক তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসল। দিনে-ছুপুরে
প্রকাশ্য রাজপথের উপব এমন কাণ্ড কেট ভাবতেও পারত না।

কিন্তু বিপ্লবীরা পারে, তাদেব স্বপ্ল আরো অভাবনীয়। ডুর্নো আহত

হল মাত্র—তাতেই প্রাণ নিয়ে দেশে পালাল। ঘটনার নায়ক

সবোজ গুহ ও রুমেন ভৌমিককে কেট ধরতে পারল না।

কিন্তু কুমিল্লার মতি বৈক্ত পুলিশ স্থপাব এলিসনকে ছাড়া হল না। রাস্তা দিয়ে সাইকেল কবে যাচ্ছিল, কা একটা ফাটল চাকার কাছে। পিছন ফিলে তাকাতে গেল এলিসন। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। সাইকেল থেকে নেমে এলিসন আততাযীকে গুলি করতে গেল, গুলি বেরুল না, নিজেই পড়ে গেল মাটিতে। শত চেষ্টা করেও এলিসনকে বাঁচানো গেলুনা। আব এই মৃত্যুদণ্ডেব বিধাতা তকণ শৈলেশ রায় নিরাপদে পালিয়ে গেল।

কেউ পালিয়ে যেতে পারে, কেউ পারে না। কিন্তু সাফল্য আব বৈফল্য যাই হোক, বিপ্লবীরা স্বাধীনতাকে ঠিক এগিয়ে আনছে।

গান্ধি-আরউইন চুক্তিও সেই পথেই।

সুভাষ সরাসি মহাত্মাকে বললে, যতক্ষণ পথস্ত আপনি স্বাধী-নতার দাবিতে অচল থাকবেন ততক্ষণ আপনার সমস্ত চুক্লি সমর্থন করব কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি স্ব. নতার চেয়ে অল্পতর দাবিতে নেমে আসবেন সেই মুহূর্তেই আপনার বিরোধিতা করব।

## মহাত্মা বললেন, তথান্ত।

অল্প কদিন পরেই করাচিতে কংগ্রেস হচ্ছে। মহাম্মা বললেন, কংগ্রেসকে বলা হবে সে যদি গোলটেবিল বৈঠকে যায়, তার চুক্তির হাত বেঁধে দিতে হবে অর্থাৎ এমন কিছুতে সে সই কববে না যা লাহোব কংগ্রেসেব স্বাধীনতা-প্রস্তাবের অসদৃশ। আর তিনি নিজে প্রাণপণ চেষ্টা কববেন যাতে সহিংস বন্দীবাও ছাড়া পায়।

वाःलात विश्ववी मुक्तिव शैता वृक्षि आभात आत्ना प्रथल।

িন্তু ইংরেজকে গান্ধি চিনেও চিন্লেন না। সভ্যাগ্রহ আন্দোলন প্রভ্যান্থত হল অথচ ভগৎ সিং ও তাব সঙ্গীদের ফাঁসিটা মকুব করল না আবউইন। আবউইন পাজী হতে পাবে কিন্তু সে জানে আগে সাম্রাজ্য পবে পাজীগিবি। সাম্রাজ্যই যদি যায় তবে পাজী-গিবি চালাবে কোথায় ?

ভাঠাবোই মার্চ ভগৎ সিংএব বাবা জেল দপন থেকে চিটি পেল, তোমাব সঙ্গে তোমাব ছেলেব শেষ সাক্ষণ্ৎকাবেব তাবিখ ২৩শে মার্চ ও সময় বেলা এগাবোটা। ঐ দিন ঐ সময় লাহোব সে-ট্রাল ভেলে তোমাব বক্তসম্পর্কিত সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে এস।

অমুকপ চিঠি গেল বাজগুক আৰ শুকদেবেৰ বাভিছে। তেইশে মাৰ্চ সন্ধেয় পৰ-পৰ তিনজনেৰ ফাঁলি হযে গেল।

স্থভাষ তথন কবাচিব পথে, শুনতে পেল, গতকাল, ভেইশে, ভগৎসিংদের কাঁসি হয়ে গেছে। আরও খবুরু রটল তাদেব মৃতদেহেব প্রতি সম্মান দেখানো দ্রের কথা, ব্রিটিশ সবকাব একটু ককণা দেখাতেও রাজি হয় নি।

সমস্ত দেশ শোকে মিয়মাণ হয়ে গেল। ভগৎসিংদেব পথ ঠিক পথ না ভূল পথ এ প্রশ্ন আর থাকল না, এ কি রেভলিউশান না টেররিক্সম, বিপ্লববাদ না সন্ত্রাসবাদ, গোঁড়া মহলের এ তর্কও সিক্সে ভোলা থাকল—ভগৎসিংদের মত ছেলে যে-কোনো দেশের পক্ষেই গৌরব সকলে তা নতমস্তকে মেনে নিল, আর ভগৎসিংদেরই তো একজন যতীন দাস। আর যতীন দাসেরই তো কত শত সহচর বাংলা দেশে।

विश्वववाम हिवजीवी दशक।

মহাত্মা যখন কণাচিতে নামলেন তখন তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হল, যুবকেরা তাকে কালো দলের মালা উপহার দিলে। তাদেব আপশোস, মহাত্মাই ভগৎসিংদের ফাঁসিকাঠে লটকে দিলেন। চুক্তিতে কেন তাদেব মুক্তিব সর্ভ অন্তর্ভুক্ত করলেন না। আব আবউইন যদি এত আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করতে পারল, মহাত্মাই বা কেন ভেঙে দিলেন না চুক্তি গ

মহাত্মা হাসিমুখে কালো ফুলেব নালা নিলেন মাথা পেতে। গভর্নসেট আনন্দিত হল, আশা কবল থদি এই নিয়ে কংগ্রেসে একটা ভাঙন হয়।

কিন্তু স্থভাষ ভাঙন ধবাতে দিল না। যদিও সে চুক্তিব বিবোধী, যদিও সে বিশাস কবে গান্ধিজি ভুল কবছেন, তবু পাছে কংগ্রেস হীনবল হা ও ইংবেজ দবকাব সেই হীনবলতাব স্থবিধে নেয়, স্থভাষ গান্ধিব নেতৃত্ব দেনে নিল, তাকে খণ্ডিত হতে দিল না। কথা হল কংগ্রেসে দাঁতিয়ে সে গান্ধিব বিবোধিতা কববে না কিন্তু অন্তত্ৰ তাব স্থাধীন মত প্রকাশেব অবাধ স্থাধীনতা থাকবে।

ভুল ক্বছেন জেনেও জাতিব নেতাব প্রতি ই বাধ্যতা ছিল বলেই তো ভবিশ্বতে সুভাষ নেতাজি হতে পেবেছে।

সমযেব মেজাজ কী বকম বদলে গিয়েছে তা লক্ষ্য কববার মত।
ভগংসিং ও সহচবদের সাহস ও আত্মত্যাগের প্রশংসা কবে কংগ্রেস
প্রস্তাব পাশ কবল। অথচ এই কংগ্রেসই গোপীনাথের বেলায় কী
চিন্তদারিন্ত্য প্রকাশ করেছিল। কংগ্রেস তখনো অহিংস, এখনো
অহিংস। তবে এ তারতম্য কেন? কে জানে কংগ্রেস হয়তো মনে
মনে বৃষ্তে পারছে চুক্তিতে কিছু হবে না, যুক্তিতে কিছু হবে না—
যদি হয়তো হবে একমাত্র গণ-অভ্যুত্থানে।

এইখানেই গান্ধিবাদের উত্তরে স্থভাষবাদ স্কুম্পন্ত হয়ে উঠল।
করাচিতে নিখিল ভারত যুবকংগ্রেদের সভাপতি হয়ে উদ্দীপ্ত
বক্তৃতা দিল স্থভাষ। দিল্লিচ্ক্তি শুধু অপদার্থ নয়, দিল্লিচ্ক্তি
সর্বনাশা। শুধু তৃষ্ণার্তকে মরীচিকা দেখিয়েই তা ক্ষান্ত হচ্ছে না,
একেবারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অকর্মণ্যভার রসাতলে। চুক্তি বা
আপোস অভ্যাচারিতের সমস্ত সংগ্রামম্পৃহাকে খব করে আব শক্রকে
সময় দেয় ভার ছিম্গুলিকে ভরাট করে নেবার জন্যে।

নাই প্রমাণিত হল। গোলটেবিল বৈঠক থেকে গান্ধি শৃহ্য হাতে ফিরে এলেন।

#### স্তেরে!

দিল্লিচুক্তিতে কথা ছিল পুলিশি অত্যাচান ক্ষান্ত হবে।

হিমালয় বিচলিত হবে কিন্তু ইংরেজের পুলিশ বিচলিত হবে না। উনত্রিশে অগাস্ট কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হয়ে মহাত্মা চললেন বিলেতে গোলটেবিলের গোলমালে, ভাব কদিন পরেই হিজলি বন্দী-শিবিরে পুলিশ গুলি চালিয়ে সম্ভোয মিত্র আর ভারকেশ্বর বেনকে খুন করলে।

কী একটা তৃচ্ছ বিষয় নিয়ে একজন বন্দী ও সান্ত্রির সঙ্গে খিটিনাট বেদেছিল, ভাই নিয়ে হাতাহাতি । অভিযোগ উঠল একজন
বন্দী নাকি সান্ত্রিব হাত থেকে বেয়নেট কেড়ে নিতে চেয়েছিল।
বাস, আন কথা নেই। বাত নটায়, বন্দীরা কেউ যখন ঘরে, কেউ
যখন বা খেতে বসেছে, পুলিশ ছর্মদ উল্লাসে গুলি চালাল। সে
তাদের কী জয়হুস্কাব—'রামজি কি জয়। ছুকুম মিল গিয়া, ছুকুম
মিল গিয়া।'

সেপাই-সান্ত্রিরা দলে-দলে সি<sup>\*</sup> দিয়ে উ<sup>\*</sup>ে লাগল উপরে। শালা লোককো মারো। মার ডালো শালা লোক**ে।** 

চলল বেটন চলল বেয়নেট চলল বুলেট।

সম্ভোষের তলপেটে গুলি বিঁধল আর তারকেশ্বরের কপালে। তাছাড়া কুড়িজন আহত হল, তাদের মধ্যে হুজনের অবস্থা গুরুতর।

খবর পৌছুল কলকাতায়। খবর পৌছুল স্থভাষের কক্ষে।
সতীন সেন উত্তেজিত হয়ে বললে, 'পাশবিকতার কি দীমা নেই ?'
স্থভাষ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল. 'শুধু পাশবিকতা হলে দীমা
থাকত। এ তার চেয়েও বেশি।'

কিন্ত খবর শুনে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। সম্ভোক্ত আর তারকেশ্বরকে নিয়ে আসতে হবে কলকাতায়। না, ওদের মৃতদেহস্টোকে নয়, জলজ্যান্ত ওদেরকেই নিয়ে আসতে হবে। ওদের এই আত্মান্ততিই তো বাস্তব সত্যাগ্রহ। বহুশতলক্ষ সত্যাগ্রহীর দীক্ষা হবে ওদের রক্তে।

স্থভাষই নিজে গিয়ে নিয়ে এল ওদের, ওদের শবাধারে কাঁধ দিয়ে নিজেই নিয়ে গেল শ্মশানে। তারপর সভা ডাকল সমুনেন্টের নিচে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নিয়ে তখন স্মৃতাষে সেনগুপ্তে আনেক বিরোধ, অনেক মন-ক্ষাক্ষি। কিন্তু আজকের ব্যাপাবে আবার বিরোধ কী! স্মৃতাষ সেনগুপ্তকে কোন করল: 'আজকেব সভায় আসুন।'

'হাা, যাব। আমাদের সভা আলাদা হবে।'

'মানে, মনুমেণ্টেরই নিচে ?'

'হাা, একই জায়গায়।'

'তার মানে কংগ্রেসের তবফ থেকে ছুটো সভা হবে ?'

'হাা, ভাই।'

'না, না, একটা সভা হবে।' স্বভাষ প্রশাস্ত স্ববে বললে, 'আব সেঁটা আপনারই সভা। আপনার সভাতেই আমরা উপস্থিত হব। আপনিই সেই সভার সভাপতি।'

দেশের ডাকে, অত্যাচারের প্রতিরোধের ডাকে, সমস্ত ছন্দ্র-কলহের উর্ধে উঠে গেল স্থভাষ। উদারপুরুষ বীরভত্র স্থভাষ। মঞ্চে ষতীক্রমোহনের পাশে এসে দাঁড়াল। বিরাট জনতাকে সম্বোধন করে বললে, 'দলের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়। ছংখের মধ্যে দিয়ে সেই দেশ আমাদের ডাকছে এই ছংখ নিবারণ করে।'

টাউনহলেও সভা হল। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও এলেন রবীন্দ্রনাথ।

বললেন, 'ডাক যখন পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছে থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতী নিষ্ঠ্রতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।' ইংরেজ্ঞ-সরকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সত্র্ক করে চাই যে বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মস্মান হারানো ভার পক্ষে সকলের চেয়ে ত্বলতা কাবণ এই আত্মস্মানের প্রতিষ্ঠা আয়পরতায়, ক্ষোভের কাবণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়।'

বক্সা জেলেব রাজবন্দীদের উদ্দেশ করেও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন:

'নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন, পিঞাবে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন। 'গমূতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময় আমুবিস্কূন্ করি আত্মাবে কে তানিল সক্ষয়।

> ভৈন্তবে আনন্দেরে ছংখেনে জিনিল কে কে,

বন্দীর শৃষ্ণলচ্ছেন্দে মুক্তেন কে দিল পবিচয়॥'

হিজ্ঞলির ঘটনা নিয়ে তদন্ত বসল। সেই তদন্ত উপলক্ষে স্থুভাষ আৰ সেনগুপু তৃজনেই চলে গেল হিজ্ঞালি, একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে লাগুল।

তদন্ত কমিশন বায় দিল গুলি চালানো অন্তায় হয়েছে।

কমিশনের রায়ে কী এসে যার ? অন্যায় হলে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত হবে ইংরেজ ? কখনো না। আবার যখন বাগে পাবে ফের গুলি ছোটাবে। লোকদেখানো তদন্তের অভিনয় করে জগংকে বোঝাবে, ইংরেজ কী ন্যারনিষ্ঠ! আর যে ইংরেজকে জানে সে ঠিক ঝুঝবে ইংরেজ কী ধাপ্পাবাজ!

চট্টগ্রামে পুলিশ ইনস্পেক্টর ত'শামুল্লাও নির্যাতনে সাইক্লোন চালিয়েছে। হয়েছে খান-বাহাছর। সূর্য সেন ঠিক করল আশাস্থ্রার আসান করে দিতে হবে। হরিপদ ভট্টাচার্যকে ভার দিল। কি রে, পারবি তো ?

পারব। পনেরো-যোল বছরেব ছেলে হবিপদ বুক ফুলিয়ে বললে, পাবব।

যদি ধবা পড়িস, তারপবেব সেই ভয়াবহ অত্যাচাবেব কথা মনে করিস। নখে ছুঁচ ফোটাবে, ব্যাটাবি চার্জ করবে, ববফেব উপব শুইয়ে রেখে বরফ দিয়ে চাপা দেবে।

কছু কেযার করিনা।

মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে—রেলোযে কাপ-এব চ্ডান্ত খেলা।
আশানুলার টিম টাউন ক্লাব জিতেছে কোহিন্তব ক্লাবকে হাবিয়ে।
আশানুলাব ভীষণ আনন্দ। পাবলে সে নিজেই হয়তো কাপটার
জন্মে হাত বাড়ায়। অন্তত ম্যাজিস্ট্রেটেব থেকে একটা হ্যাণ্ডসেক
আদায় কবে।

সহসা পিছন থেকে আশামুল্লাব পিঠে গুলি ছুঁডল হবিপদ। আশামুল্লা পড়ে গেল। হরিপদ নডল না। ধবং • বেগ পেতে হল না পুলিশের।

তাবপৰ শুৰু হল মাবেব হবিবলুট। যেমন বস্তাব পৰ বস্তা কেলে গুদাম বোঝাই করে তেমনি লোক ধবে ধবে একটাব উপৰ আবেকটাকে ফেলে লক-আপ বোঝাই কবে ফেলল—আৰ প্রত্যেকটা লোকই মাব-খাওয়া মাথা-ফাটানো। একা হবিপদকে ধরে একা হরিপদকে মেবে একা হবিপদৰ মাথা ফাটিয়ে ইংরেজেন রক্তম্পুহা নির্ত্ত হবাব নয়।

হরিপদর বেলায় ছুঁচ ব্যাটারিব অতিরিক্ত আরেক ব্যবস্থা চালু করল ইংরেজ।

গ্রামে গ্রামে চঁ্যাটরা পিটিয়ে দিয়ে লোক জড়ো করো। বলো আশামুল্লাকে যে মেরেছে সেই তুর্দান্ত আসামীকে দেখবে এস। ভাকে শিকলে বেঁধে আনা হয়েছে ভোমাদের সামনে। ভোমাদের সামনেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। চাবকানো হবে। দেখবৈ এস।

<sup>′</sup> ●সকলে এসে দেখল কচি কৃশ কোমল একটি ছেলে।

সকলের সামনে হরিপদকে পুলিশ বেত মারে, সঙিনের খোঁচা মারে আর বলে, 'বল ইংরেজের জয় হোক, সূর্য সেনের ক্ষয় হোক।'

হবিপদ চেঁচিয়ে বলে, 'ইংরেজের ক্ষয় হোক, মাস্টারদার জয় হোক।'

বিচারে হাজির হল হরিপদ। এ যে একেবারে একটি বালক। হাকিম ফাঁসির হুকুম দিতে পারল না। যাও কালাপানি পেরোও। ভূর্নোকে গুলি করাব পর ঢাকায় পুলিশি ভাগুব প্রচণ্ড হয়ে উঠল। মনে হল কারু শ্বীর যেন শ্রীর নয়, সম্পত্তি সম্পত্তি নয়।

স্তাব বললে, আমি ঢাকায় যাব।

যেমন বলা, রওনা হুঁরে গেল। সঙ্গে জে সি. গুপু, হেমেন দাসগুপু, নকেন চক্রবতী। আর ছাত্রনেতা অবিনাশ। নারায়ণগঞ্জে নামতেই ঢাকাব পুলিশ-স্থপার এলিসন স্থানীয় এস-ডি-ওকে নিয়ে উপস্থিত। বললে, 'আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হবেনা।'

'আমাকে কি আপনি গ্রেপ্তার করছেন ?'
'না, তবে আপনার চলা-বলা আবদ।'
'আমাকে তবে কী করতে হবে ?'
'আপনাব জন্মে স্তিমার ভৈরি, আপনাকে ফিরে যেতে হবে।'
'আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে।'
'চলুন।'

আর সকলে থাকল, স্থােষ আর নরেন ফিরে চলল স্টিমারে।
কমলাঘাটে স্টিমার এসে লাগতেই একটা এক ফালি সিঁড়ি
কেলে ভাড়াভাড়ি নেমে গেল এলিসন। ভাড়াভাড়ি সিঁড়ি টেনে
নিল, যাতে দেখাদেখি স্থভাষ নানেমে পড়ে।

'কাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।' যাত্রীদের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল।

'কোথায় পালাবে ? ওর সিঁড়িও তুলে নিয়েছে।' আরেকজন কে বললে।

এর কমাস পরেই কুমিল্লায় গুলি খেল এলিসন।

স্তিমার এসে দাঁড়াল চাঁদপুর। স্থভাষ বললে, কলকাতায় ফিরব না, যেমন করে হোক, আবার ঢাকায়ই ফিবে যাব।

শাদপুর থেকে কুমিলা। কুমিলায় কামিনী দত্ত, বসস্ত মজুমদার, হেমপ্রভা। অভয় আশ্রম, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশ-প্রাঙ্গণ, হরদয়াল নাগ। সেখান থেকে ব্রাহ্মণবেড়িয়া। সেখান থেকে আসাম-বেঙ্গল বেলওয়েতে তেজগাঁ। তেজগাঁয় পুলিশ এসে সুভাষকে প্রেপ্তার করলে।

অপরাধ গ

ঢাকার সদর এস-ডি-ও সশবীবে উপস্থিত। আপনি আমাব ১৪৪ ধারার নোটিশ অমাস্থ কবে ঢাকায় ঢুকেছেন।

'তা, গ্রেপ্তার করেছেন, ভালো কথা। কিন্তু জামিন দেবেন তো ?' সুভাষ তাকাল।

'দিতে পারি যদি কথা দেন আপনি ঢাকায় ঢুকবেন না।' 'কথা-টথা আমি দিতে পাবব না।'

'তা হলে চলুন আমাদের সঙ্গে।'

সুভাষকে জ্বেল-হাজ্ঞতে নিয়ে গেল। হাজ্ঞতে কাবা দেখা করতে এসেছিল, সুভাষ পুলিশকে বললে, সামনে থেকে লোহাব জালটা সরিয়ে নিন।

তা কী করে নেওয়া যায়। পুলিশ অসমত হল। স্থভাষ দেখা করল না।

তিনদিন পরে জামিন মঞ্র হল। মোকদ্দমার দিন পড়ল তেইশে নভেম্বর। বিশেই তার বিক্দ্ধে মোকদ্দমা তুলে নিল সরকার। ক দিন পরেই তিপুরার মাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স খুন হল।

সম্ভ্রান্ত ধরের ছটি মেয়ে, কৈজুন্নেসা গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের ক্লাশ এইটের ছাত্রী, শান্তি ঘোষ আর স্থনীতি চৌধুরি, একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে এল। আর্দালির হাত দিয়ে কার্ড পাঠাল ভিতরে, কার্ডে ইংরিজিতে নাম লেখা মীরা দেবী আর ইলা সেন। এস-ডি-ও নেপাল্ল সেনের সঙ্গে কথা কইছিল স্টিভেনস, কথা কইতে-কইতে বাইরে এল। বাইরে আসতেই শান্তি স্টিভেনসকে একটা দরখাস্ত দিলে। নিরীহ দরখাস্ত—স্কুলের ভাত্রীদের জন্যে যদি একটা সুইমিং পুল তৈবি করে দেন।

স্থিভেনস বললে, 'হেডমিসট্রেসের থু, দিয়ে এস।' সেই মর্মে শ্বেহস্তে নোট লিখে দিলে দরখাস্তে।

নোট লিখে দরখাস্ত শান্তির হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে, স্থনীতি আঁচলের এনা থেকে রিভলভার বের করে স্টিভেনেসের বুকের উপর গুলি চালিয়ে দিল।

'পাকডে'! পাকড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল নেপাল সেন।

শান্তি-প্রনাতি পালাবার চেষ্টা করল না, আর গুলিও ছুঁড়ল না, দিব্যি ধরা দিল। তাদের নির্ধারিত কাজ একগুলিতেই সমাধা হয়েছে।

হ্যা, রক্তাক্ত দেহে মরে পড়ে আছে স্থিতেনস।

চোদ্দ-পনেরো বছরের ছটি মেয়ে। বিশুদ্ধসিদ্ধাসনা বীরাঙ্গনা। কে ওদের ফাঁসি দেবে ? বিচাবে শুধু যাবজ্জীবন কারাবাস হল।

এ আবার নতুন কী শাস্তি! যতক্ষণ স্বাধীনতা না আসে ততক্ষণ প্রাণধারণই তো যাবজ্জীবন কারাবাস।

কিন্তু প্রীতিলতা ওয়াদেদার ধরা দিল না। বি-এ পাশ, চাটগাঁয় নন্দনকানন স্কুলের াশক্ষিকা, পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে বোমা ছুঁড়ল। বোমার বিদারণেব শব্দ শেষ হতেই শোনা গেশ সাহেব-মেমদের চিংকার। দশ-বারোজন ঘায়েল।

বিপ্লবীদের স্বাই পালাল কিন্তু প্রীতিলতা পালাল না। তার হাতের রিভলভারটা একটি তকণ বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে প্রীতিলতা বললে, 'এটা যেন ওরা না পায়।'

'আপনিও চলে আম্বন।'

'না, আমাকে ওরা ডাকছে—' গ্রীতিলতা আকাশের দিকে ইশারা কবল।

সব শাস্ত হলে পুলিশ যখন কাছে এল তখন দেখল পুক্ষেব বেশে কে একটি সুন্দরী মেয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু, না, উংসাহিত হবার কারণ নেই, সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে প্রীতিলতা।

অথচ কিছুদিন আগে ধলঘাটেব যুদ্ধে তাকে বাঁচিয়েছিল সূর্য সেন। আমের একটি বিধবা মহিলা, সাবিট্রী দেবী, বিপ্লবীদেব আশ্রয় দিয়েছেন। দোতালা মাটিব ঘব, নিচে থাকেন মহিলা, তাঁর একটি ছেলে আর মেয়ে আব উপবে বিপ্লবীবা, সুর্য সেন, নিমল সেন, অপুর্ব সেন আব শ্রীতিলতা।

বাত নটা। উপবের ঘবে বসে খাচ্ছে বিপ্লবীবা, সাবিত্রী দেবীব ছেলে হঠাৎ বলে উঠল : পুলিশ !

শুধু পুলিশ নয়, পল্টনে বাড়ি ঘিবেছে। পল্টনেব অধিকর্তা শ্বয়ং ক্যাপটেন ক্যামেরন।

আর কিছু হোক না হোক প্রীতিলভাকে বাঁচাতে হবে।

বাড়ির মধ্যে, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নিয়ে বাল্লাঘরের ছাদের উপব লাফিয়ে পড়ল, ছাদ থেকে পিছনের দিকে নেমে জলা-জংলার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

হাবিলদারকে এগিয়ে দিয়ে ক্যামেরন উচছে সিঁড়ি দিয়ে, পিছনে আরো অনেকে। হাবিলদারকে সবলে ধাকা মেরে অপূব কেলে দিল নিচে। ক্যামেরন খোলসা হয়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গেই নির্মল তাঁকে গুলি করলে।

তারপর সুরু হল ধলঘাটের যুদ্ধ। অপূর্ব-নির্মল প্রাণ দিলে।

পুলিশ আর কাকে ধরবে, ধরল সাবিত্রী দেবীকে আর তার ছেলে রামকৃষ্ণকে। পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল বলে বিচারে মাতা-পুত্রের চার বছর করে সশ্রম জেল হল।

রামকৃষ্ণ মেদিনীপুর জেলে যক্ষায় মারা গেল আর যদিও সাবিত্রী দেবী সেই একই জেলে ছিলেন, ছেলের শেষ সময়েও তাঁকে কাছে গিয়ে একটু সেবা করতে দেওয়া হল না। রামকৃষ্ণ যখন শেষ যন্ত্রণায় অস্থিব হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে মারা গেল, তখন দয়ালু সরকার মাকে বললে, ইচ্ছে করলে দ্রে দাড়িয়ে একটু শেষ দেখা দেখতে পারেন ছেলেকে।

একটু কাছে যেতে পাই না ? ওর কপালে একটু হাত রাখতে পারি না ?

না। হুকুম নেই।

দূরে দাঁড়িয়েই সাবিত্রী দেবী দেখলেন ছেলেকে। অঝারে কাদতে লাগলেন। ইংরেজ সরকার সদাশয়, অন্তত এ কথাটা বললে না যে চোখের জল ফেলারও হুকুম নেই।

> `নীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধাবা এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা। স্বর্গ কি হবেনা কেনা

• বিশ্বেব ভাগুারী শুধিবে না

এত ঋণ

রাত্রির তপস্থা দে কি আনিবেনা দিন :

ইউরোপিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স গুলি খেল। গুলি খেল ওয়াটসন, স্টেটসম্যানের সম্পাদক। অতুল সেনের প্রথম গুলি ওয়াটসনকে স্পর্শ করল না। স্টেটসম্যান অফিসের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল অতুল। লাঞ্চ খেয়ে ওয়াটসন ফিরছে অফিসে, গেটেব কাছে তার গাড়ি কিঞিং মন্থর হল। অতুল তাক করে গাড়ির মধ্যে গুলি ছুঁড়ল। ভাবল কাজ বুঝি হাসিল হয়েছে। না

কি বুঝল হয়নি। কাগজের পুরিয়ায় কী ছিল, নিজের মুখে ঢেলে দিল। নিজের প্রাণ নিজে নিলে।

আবার কদিন পর ময়দানের রাস্তায় চলস্ত মোর্টরের মধ্যে ওয়াইসনকে গুলি করা হল। অফিসের পর লেডি সেক্রেটারিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে ওয়াইসন, হঠাৎ একটা খোলা 'টুরার'—তাতে তিনজ্বন যাত্রী—তার পিছু নিয়েছে। ওয়াইসন তার ছাইভারকে বললে, জোরে চালাও। কত জোরে চালাবে—ট্বার একেবারে পাশে এসে পড়েছে। পাশে এসেই গুলি ছুঁড়েছে ওয়াইসনকে। গুলি লাগল বটে কিস্তু মারাত্মক হল না। ওয়াইসন এবারও বেঁচে গেল। তার সেক্রেটারিও অস্পুষ্ট।

টুরারটা পাওয়া গেল বেহালায়। তৃজন বিপ্লবী পড়ে মবে আছে—মণি লাহিড়ি আব অনিল ভাতৃড়ি। তৃতীয় বাক্তি পলাতক।

কিন্তু ইংরেজ বিচাবক গালিক বাচল না। আলিপ্বের জেল -জেজ গালিক। যে স্পেশাল ট্রাগ্রুগালেব বিচাবে দানেশ গুপুরে কাঁসি হয়েছিল তারই প্রেসিডেন্ট ছিল সে।

একটি নিরাহবেশী ছেলে সামনের দরজা দিয়ে কোটে চ্কল। কোটে তো যে কেউ যে কোনো সময়ে চুকতে পাবে। ঘরভরতি লোক, উকিল ব্যারিস্টার সাক্ষী পেশকার—সম্ভ্রপ্থ কর্ফ গমগদ করছে—ছেলেটি সটান সাক্ষীর কাঠগড়ায গিয়ে দাড়াল। কিছ বলবে, না, দরখাস্ত পেশ করবে, পিছনে কোনো উকিল আছে হয়তে।
—এক মুহুর্ভ সবাই কেমন বিষ্চু হয়ে বইল।

এক মুহূর্ভই। কাঠগড়ায় উঠেই বিপ্লবা গালিককে লক্ষা কৰে গুলি ছুঁড়ল। প্রথম গুলি ভ্রষ্ট হল। দ্বিতীয় গুলি গালিকের কপাল বিদ্ধ করল।

'ও গড !' বলেই গার্লিক টেনিলের উপর ঢলে পড়ল।

রক্ষী ার্জেন্টও বিপ্লবাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। সেও পড়ে গেল মাটিতে। তার পকেটে পাওয়া গেল একটুকরো কাগজ: 'ধ্বংস হও। দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার নাও। ইতি বিমল গুপ্ত।'

পুলিশ অনৈক খোঁজখবর করে জানতে পারল বিমল গুপু ছন্ম-নাম। বিপ্লবীর আসল নাম কানাইলাল ভট্টাচার্য, বাড়ি জয়নগর মজিলপুর।

গান্ধিজির বিলেত যাবার প্রায় সংক্র সক্রেই বেঙ্গল অর্ডিক্সান্স পাশ হয়ে গেল। সরাসরি বিচার, পিটুনি ট্যাক্স, অন্তরীণ বন্দীকরণ —যাবতীয় কদর্যতা আবার আমদানি হল। 'ল-লেস-ল,' সূভাষ বললে, 'আইনছাড়া আইন—এ আমরা সহা করব না কিছুতেই।'

গান্ধিজির বওনা হবার আগে স্থভাষ তাঁকে বলেছিল, 'গোলটে'বল বৈঠকে দেখবেন কতগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপারেই ইংরেজ
সবকার আপনাকে আবদ্ধ রাখতে চাইবে। দেখবেন সেখানে একটা
গোলমান বাধিয়ে দিয়ে ওবা আসল বিষয় অর্থাৎ স্বাধীনতাব
ব্যাপারটাই চাপা দিয়ে 'দেবে।'

গান্ধিনি সললেন, 'না, না, আমি আগেই প্রধান ব্যাপারগুলি সম্পর্কে বোঝাপড়া কবে নেব। তোমশা কিছু ভেবো না।'

পাধীনতাই কি প্রধানতম ব্যাপাব নয় ?

# আঠারো

মহাত্মা গান্ধি একাই কংগ্রেস, একাই ভারতবধ। সঙ্গে কোনো পরামর্শদাতা নেই, কোনো রাজনৈতিক সহকর্মী নেই—তিনি একাই সমস্ত।

তবু এ বৃঝি একমাত্র গান্ধির পক্ষেই সম্ভব। পরনে খাটো খদরের ধৃতি, কোমর থেকে হাঁটু পর্যস্ত ঢাকা, হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যস্ত খালি, পদতলে আঙুল-বের-করা স্থাণ্ডেল। গায়ে কোনো শার্ট-কোট নেই, না, একটা ফতুয়া পর্যস্ত নেই, শুধু মোটা একটা খদরের ঢাদর, কোমরে ঝোলানো একটা ঘড়ি—এই পোশাকেই তিনি পৌছুলেন লগুন। এই পোশাকেই তিনি গোলটেবিল বৈঠকে হাজির হলেন, বাকিংহাম প্যালেসে রাজার নিমন্ত্রণ রাখলেন।

কিন্তু আসল কাজ কদ্দুর এগোল গ

জহরলালকে চিঠি লিখছে সুভাষ: 'গোলটেবল বার্থ হবেই, এ আমার বদ্ধমূল ধারণা। অবশ্যি গান্ধিজি যদি আরো আপোশের জন্মে রাজি থাকেন সে আলাদা কথা। আমার মনে হয় স্বাধীনতা নয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকুই ভারতের ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু এত অল্লে আমাদের তৃষ্টি হবে কী কবে ?'

সুভাষ যা ভেবেছিল তাই হল, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উঠে গেল।
মুসলমান আর শিথ ত্ব দলই সব ব্যাপারে আলাদা অন্তিছের দাবিদাব
হয়ে দাঁড়াল। গান্ধিজি মুসলমানদের শাদা চেক দিতে চাইলেন,
দেশে গিয়ে যে অঙ্ক বলবে সেই অঙ্ক তিনি বসিয়ে দেবেন, শুধু
এখানে এই বৈঠকে এস আমরা সন্মিলিত হই। সংখ্যালঘুরা রাজি
হল না। মূল বিষয় স্বাধীনতা সিকেয় তোলা রইল, সাম্প্রদায়িকতার
গাঁজলা নিয়েই মেতে রইল বিটিশ ক্যাবিনেট।

তব্ ইংরেজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস মহাত্মার। যেহেতৃ তিনি ইংরেজদের ভালোবাসেন সেই হেতৃ তারাও ভারতবাসীকে ভালো-বাসবে। যেহেতৃ তিনি সং সরল ও সাধু ইংরেজও সেই কারণে সং সরল ও সাধু হবে। তাঁর যেমন কারু প্রতি বিদেষ নেই ইংরেজও তেমনি বিদ্বেষমুক্ত হবে।

এ কখনো হয় ? ব্যক্তির কথা নয় দেশের কথা শুনতে চাই— ভারতবর্ষের কথা, তার সামগ্রিক স্বার্থের কথা। আর, সুভাষ বলছে, ভারতবর্ষের একটা মাত্র স্বার্থ, আর সে স্বার্থের নাম স্বাধীনতা।

'তোমরা সন্ত্রাসবাদের কথা তুলেছ ?' মহাত্মা বললেন শেষ পর্যন্ত, 'সেই সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে তোমরা কতদুর সন্ত্রাসবাদী হয়েছ তা দেখছ না ? দেয়ালের লিখন পড়ো যা সন্ত্রাসবাদীরা নিজের বুকের রক্ত দিয়ে লিখেছে। কী লিখেছে তোমরা পড়তে পারছ না, বুঝতে পারছ না ? লিখেছে আমরা গমের রুটি চাই না, স্বাধীনতার কটি চাই। যতক্ষণ সে রুটি না পাই ততক্ষণ আমাদের শান্তি নেই, মন্তাদেরও শান্তি নেই।'

গান্ধিজি আবার নরম হচ্ছেন: 'আর কিছু না দাও, ভোমাদের বদ্ধতা দাও, হৃততা দাও, দাও ভোমাদের অংশীদার হতে। পরস্পরের লাভের জন্মে অংশভোগ। শুধু ছুরি আর বর্শা আর গুলি আর বিষের কৌটো দেখিয়ো না আমাদেব। না, দেখিয়ো না আমরা অস্তুত এতদিনে 'না' বলতে শিখেছি।'

তারপরে করুণ আবেদন করলেন, 'ঈশ্বরের নাম করে বলেছি, এই বাষটি বছরের কুশ বৃদ্ধকে ক্ষুদ্র একটি সুযোগ দাও। তাকে ও তার প্রতিষ্ঠানকে এককোণে একটু স্থান দাও, এবং একবারের মত বিশ্বাস করে দেখ। আর যদি একান্তই না দাও ভেবো না আমরা বিধ্বস্ত হয়ে যাব। আমরা বহু সমস্তা কাটিয়ে উঠেছি, প্লেগ আর ম্যালেরিয়া, সাপ আর বিছে আর বাঘ—এও আমরা কাঠিয়ে উঠব।'

শেষকালে বললেন, 'আমি এখন কোন পথে যাব জানিনা, কিন্তু

যে পথেই যাই তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্থবাদ দিয়ে যাব।

কিন্তু ভবী কিছুতেই ভোলবার নয়।

এদিকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট পালটে গেল। স্থামূয়েল হোর নতুন ভারত-সচিব হল। বলে দিল, আর বৈঠক-ফৈঠক হবে না। ঘবের ভেলে ঘরে ফিরে যাও সকলে।

সৰ্বসাকুল্যে কী লাভ হল ?

শুধু সময়নাশ। শুধু দেশের সংগ্রাম-উন্নতিকে শুরু করে। দেওয়া।

গান্ধিজি শৃষ্ঠ হাতে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন মাটাশে ডিসেম্বর।

এখন আর আরউইন নেই, এখন উইলিংডন। গান্ধি ফেরবার পাঁচ দিন আগে জহরলাল গ্রেপ্তাব হল। গ্রেপ্তাব হল সীমাস্ত প্রদেশের খান সাহেব। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বেআইনি ঘোষিত হল। সেই কংগ্রেস কমিটির আমন্ত্রণে স্থভাষ যাচ্ছিল বোম্বাই, কল্যাণ স্টেশনে ডাকে গ্রেপ্তার কবা হল। নিয়ে গেল মধ্যপ্রদেশেব শিওনি জেলে।

স্বয়ং গান্ধি গ্রেপ্তার হলেন। আটক হলেন আবার সেই পুনায় এরবাদা জেলে।

গ্রেপ্তার হল প্যাটেল—একে একে সমস্ত নেতা। উনিশশো বিত্রশের জামুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ছু মাসের মধ্যেই বত্রিশ হাজাবেরও উপর লোককে ইংরেজ জেলে পুরলে।

কংগ্রেসের পালে আর হাওয়া নেই, হালে আর মাঝি নেই, কোথায় সোনার বন্দরে গিয়ে পৌছুবে, না, পৌছুল গিয়ে এক নিক্ষলা মক্ষভূমিতে।

শিওনি জেল থেকে স্থভাষকে নিয়ে গেল জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে। শরীর ভেঙে পড়ল। নিয়ে গেল ভাওয়ালি স্থানাটোরিয়ামে। সেখান থেকে লখনৌ, বলরামপুর হাসপাতালে। অনেক ধরা-পঁড়ার পর ইংরেজ ভ্রাক্তার বাকলি তাকে ইউরোপ যাবার স্থপারিশ করল। গভর্নমেন্ট বললে, যেতে পারো কিন্তু নিজের খরচে। সঙ্গে জুড়ে দিল আবার সেই ক্ষুদ্র সর্ভ, কলকাতা হয়ে যেতে পারবে না।

উনিশশো তেত্রিশের তেইশে ফেব্রুয়ারি স্থভাষ ইটালিয়ান জাহাজে ভিয়েনার উদ্দেশে রওনা হল। জাহাজ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বাণী পাঠাল স্থভাষ: 'যদি বাংলা মরে যায়, তবে বাঁচবে কে ? আর যদি বাংলা বেঁচে থাকে, তবে কে মরবে ?'

আটুই মার্চ স্থভাষ পৌছুল ভিয়েনায়। উঠল ডাক্তার ফুর্থের স্বাস্থ্যনিবাসে।

এথানেই সর্দার বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে স্থভাষের অস্তরঙ্গতা ঘটল।

'শ্রুমছ টাটকা সংবাদ १ সান্ধিকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'শুনেছি।'

'আরো শুনেছ ভয়ানক কথা ?' জিজ্ঞেদ করল প্যাটেল।

'কী ?' সুভাষ তাকাল উৎসুক হয়ে।

'গান্ধি আইন-অমাক্ত আন্দোলন সম্পূৰ্ণ তুলে নিয়েছে ৷'

সুভাষ স্তব্দ হয়ে রইল।

'আন্দোলন তুলে নিয়ে যথারীতি সরকারের কাছে আবেদন পাঠিয়েছে, অভিস্থাকাগুলো তুলে নাও, ছেড়ে দা৬ সত্যাগ্রহীদের।'

'সরকার নিশ্চয়ই সে আবেদনে কান দেয় নি।'

'নিশ্চয়ই না।' প্যাটেল বললে সবলকণ্ঠে, 'যে শক্তিহীন সংগ্রাম ভ্যাগ করে বলে থাকে ভার শক্ত ভার আবেদন শোনে না। শরণা-গতির আবার শর্ত কী!'

গান্ধির এই আত্মসমর্পণের ভাব দেখে ছই নেতা, প্যাটেল আর স্থভাষ, মর্মাহত হল। তারা যুক্ত বিবৃতি প্রচার করল।

'আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রত্যাহার গান্ধিঞ্জির পরাজয়

স্বীকারের নিদর্শন। আমাদের পরিষ্কার অভিমত এই রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধিজি বার্থ হয়েছেন। স্থতরাং নৃত্বুন নীতিতে কংগ্রেসের নতুন রূপায়ণ ঘটাবার সময় এসেছে। যা গান্ধিজির আজন্মপালিত নীতির অন্থবর্তী হবে না সেই ভাবে তিনি পরিচালনা করবেন এ আশা করা অন্থায়।

নীতি বদলের দিন এসেছে, হয়তো বা নেতা বদলের।

গান্ধি শুধু আন্দোলনই তুলে নিলেন না, কংগ্রেসই ভেঙে দিলেন। কারু আর এখন সংগ্রামে মন নেই, সবাই এখন কাউন্সিলে ঢুকভেই উসখুস করছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নরিম্যান জেল থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'গান্ধিজির এই রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশানোর অভ্যাস কবে সংশোধিত হবে ? কবে এই প্রান্তির থেকে দেশ পরিত্রাণ পাবে ? সবল ও সবল ব্যক্তিছেন নেতা আমরা কবে পাব, যে সোজা কথা সোজা করে বলতে পাবে, এক কথায়, যার আছে রাজনৈতিক মস্তিষ্ক!

জেনেভাতে রোমা রলাঁর সঙ্গেও স্বভাষের সেই মর্মে কথা হল।
'যদি স্বাধীনতার জন্মে এমন কোনো নতুন আন্দোলন শুক করা
যায় যা গান্ধিবাদী সত্যাগ্রহের অনুরূপ নয়, তা হলে আপনাব কাঁ
প্রতিক্রিয়া হবে ?' স্বভাষ রলাকে জিজেস করলে।

'আমি ছংখিত হব।' বললেন রলা।, 'আমার বিশ্বাস গান্ধির সত্যাগ্রহই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আনতে পারবে। যদি না পারে আমি হতাশ হব। বলো তো সমস্ত পৃথিবীতে গান্ধি কী মহৎ আশার সঞ্চার করেছে!'

'কিন্তু মহাত্মার যে ভাব তা পাথিব জগতে অচল, অন্তত্ত রাজনীতির ক্ষেত্রে।' স্থভায বললে শান্ত কঠে, 'তার শক্রর সঙ্গে ব্যবহার একেশারে অকপট। ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে কেউ চায় না, তবু দেখুন গায়ের জ্ঞোরে ওরা আমাদের বুকের উপরে চেপে বদে আছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অম্ববিধে ও বিরক্তিসত্ত্বও শুঁধু গায়ের জোরেই ওরা ওদেব অন্তিত্ব বজায় রেখেছে। যদি সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, আপনি কি চাইবেন না যে জাতীয় আন্দোলন এবার অক্য পথে চালিত হোক ? না কি আপনি তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ রাখা ছেডে দেবেন ?'

রলা। গম্ভীরম্বরে বললেন, 'না, যে কোনো ভাবে যে কোনো পথে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

পরে তিনি তাব শেষ কথা বললেন, 'বিশ্বের শোষিত শ্রমজীবীব জন্মে স্থায়সঙ্গত ব্যবস্থা করতে হবে। যে পার্টি এই উদ্দেশে লড়বে আমি তাকেই বরেণ্য বলে স্বীকার করব। আমার সহামুভ্তি চিবকালই নির্যাতিত শ্রমজীবীব উপব। গান্ধি বা আব যেই হোক যে তল শ্রমজীবীব স্বার্থেব বিকদ্ধে যাবে ভাব প্রতি আমাব কোনো অভ্যবিদ্ধানেই '

এ যেন স্বভাষেবই অন্তবেব কথা।

'মামাব শেষ কথা, এক কথায়,' বলা আবাৰ বললেন, 'মান্তর্জাতীয়তা। সমস্ত জাতিব জন্মে সমানাধিকাব। আমরা এমন সমাজ চাই যেখানে শোষণ থাকবে না, প্রাধীনতা থাকবে না, নবনাবীৰ মধ্যে অবিকাবেৰ তাৰ্ত্ম্য থাকবে না আরু সকলেই সেই সমাজেৰ জন্তে শ্রম দান ক্ৰবে।'

স্তভাষের সমস্ত চেতনা নবীন উদ্দীপনায় ঝংকুত হয়ে উঠল।

জহবলালকে চিঠি লিখছে স্থভাষ ' মাজকে যাঁরা নেতৃত্বেব পুরোভাগে দাঁডিয়ে আছেন তাঁদেব মধ্যে একমাত্র তোম'ব উপবেই আমি ভরসা বাখি। তুমিই পাববে কংগ্রেসকে এগিয়ে নিযে যেতে। আমি একান্তভাবে এই আশাই কবব যে তুমি ভোমার আদর্শে পৌছুতে বিনাদিধায় ভোমাব ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ কবতে পাববে।

কিন্তু জহবলাল বুঝি শেষপথন্থ গান্ধিবাদেই অভিভূত হয়ে রইল। আরু মহাত্মাকে বলতে হল, স্থভাষের জয়ের অর্থ আমারই পরাজ্য।

উনিশশো সাঁইত্রিশের মার্চে স্থভাষকে ইংরেজ ছেড়ে দিল আর আটত্রিশের হরিপুরার কংগ্রেসে স্থভাষ সভাপতি হল।

উনিশশো পঁয়ত্রিশে গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট চালু হবার পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নেবার দিকে ঝুঁকেছে। কংগ্রেস আর বেআইনি নয়। এখন কংগ্রেসে চুকলে বেশ কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিয়েছে। এখন ইংরেজের সঙ্গে আপোস করে কেন্দ্রে ও প্রদেশে যা পারো যতটা পারো কর্তৃত্বের আসরে এসে বোসো। কর্তৃত্বের মত মদ নেই। প্রভৃত্বলিক্সাই সর্বনাশা মদিরা।

কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে স্থভাষ এই আভাসই দিয়ে বসল।

ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স বা ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে বেশি সুখসুবিধে দিতে হবে—এ পক্ষপাতিছ চলবে না। ফেডারেশান ছাড়তে হবে। শিল্পোন্নয়নেব বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি দিতে হবে। বুনিয়াদি শিক্ষার খসড়া তৈরি কবতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সোস্থালিজম বা সমাজতন্ত্রের দিকে।

এ যে সব নতুন কথা কইতে সুরু করেছে। এ যে আপোসেব কথা নয়, সংগ্রামের কথা। এ যে থেমে থাকার কথা নয়, এ যে এগিয়ে যাবার কথা। স্থগিত করবার কথা নয়, সক্রিয় হবার কথা। এ যে পুনরাবৃত্তি নয়, এ যে অভূতপুর্বতা।

যাক, এক বছরের তো মামলা। স্থভাষকে তো আর উনিশশো উনচল্লিশে মোড়লি করতে ডাকা হবে না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখলেন জহরলালকে: 'কাজ করবার যন্ত্র যদি বিকল হয়ে যায় তবে তাকে সেই চালাতে পারে যার চালাবার শক্তি আছে বৃদ্ধি আছে। যদি চালকের পথে বাধা এসে দাঁড়ায়, সেই বাধা সরিয়ে দেওয়াও সেই চালকেরই কাজ। যন্ত্রের চলিক মান্ত্র্য হিসেব্রে বড় নাও হতে পারে কিন্তু সন্দেহ কী সে যে যন্ত্রবিদ।

স্থভাষ হরিপুরার পরেই সরে দাঁড়াল না। উনিশশো উনচল্লিশেও সে কংগ্রেসের সভাপতি-পদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল।

কংগ্রেসের গান্ধিচক্র প্রতিদ্বন্ধী হিসেবে দাঁড় করাল পট্টভি দীতারামায়াকে। গান্ধিচক্র যুক্ত বিবৃতি দিল: 'আমাদের মতে পট্টভিই কংগ্রেসের সভাপতি হবার যোগ্যতম ব্যক্তি।' অবশ্য সে বিবৃতিতে হুজন অমুপস্থিত—গান্ধি আর জহরলাল।

সকলেরই তখন এই জিজ্ঞাসা: আমরা কি গণতন্ত্রের সাধক, না কি হিটলারি একনায়কছের ?

স্থভাষ সরে দাঁড়াল না। উঠে দাঁড়াল। নিজের বিবেক বুদ্ধি নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শুধু স্তবমন্ত্রেব মোহমুগ্ধতায় হারিয়ে ফেলব না। দেশ বেটিছ নিক কাকে চায়।

দেশ স্থভাষকে বেছে নিল।

মহাত্মা লিখলেন: 'আসলে এ আমারই পরাজয়। কেননা পট্ডিকে আমিই যোগ্যতর মনে কবে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমার পরাজয়ে আমি আনন্দিত। কেননা আজস্পষ্ট হল অধিকাংশ কংগ্রেস-প্রতিনিধি আমার নীতি ও পদ্ধতি পছন্দ করে না।'

ভারপরে করলেন সেই স্বগভোক্তি: 'স্থভাব বোস, আর যাই হোক, দেশের শক্র নয়।'

এ কি সাম্বনা, না. যন্ত্রণা ?

রাজনীতি বৃঝি এমনি নির্মম—সে বৃঝি মহত্তম সাধুকেও বৈদান্তিকতায় অটল রাখতে পারে না। রাখতে পারলে সে হয়তো বলাত: সুভাষ বোদের জয় আমারই জয়।

অথচ মহাত্মা গান্ধির প্রতি স্থভাষের কী প্রাণপাত শ্রদ্ধা! কলকাতায় তার জ্বয়োপলক্ষে আহুত এক সভায় স্থভাষ বলছে যুবকদের: 'বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের চেয়ে তোমরা অগ্রগামী এ কথা তোমরা কেমন করে প্রমাণ করবে? শুধু তাঁদের সুমালোচনায় তোমাদের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। দেশেব ও জাতির জ্বস্থে তারা যা করেছেন তাব চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তব কিছু কবতে পারো তবেই তোমাদেব শ্রেষ্ঠিত্ব স্বীকৃত হবে। আজকে এই উল্লাসের মূহুর্তে এমনি একটি কথাও উচ্চারণ কোরো না যাব ফলে কেউ আহত হয় বা কেউ ব্যথা পায়।'

কিন্ধ গান্ধিচক্র স্থভাষেব উপব প্রতিশোধ নিল। তোমাবই মতেব লোকদেব নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন কবো বলে গান্ধিপত্থী সদস্তেবা—সংখ্যায় বারোজন—কমিটি থেকে সবে পডল।

কিন্তু গোবিন্দবল্পভ পন্থ এক প্রস্তাব আনল যে কংগ্রেসেব এই অভিমত যে-কমিটিই কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট নিবাচিত ককন না কেন, তাব সদস্যদেব গান্ধিব মনোনয়ন পেতে হবে। অর্থাৎ গান্ধিব ইচ্ছান্মসাবেই স্থভাষকে কমিটিব সদস্য নির্বাচন কবতে হবে।

সুভাষ উনিশশো উনচল্লিশেব কংগ্রেসে ত্রিপুবিতে এল, নিদাকণ অসুস্থতা নিযে, এসুলেন্সে। ডাক্তাববা তাকে বাবণ কবতে চেযেছিল কিন্তু সে বাবণ গ্রাহ্য কবেনি সুভাষ। জীবনেব ডাকে মুহ্যুকে ক্জ করাব যাব আমবণ প্রভিজ্ঞা, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে শ্বাস নইছে সে বিবভ হয় না।

কিন্তু সেই কংগ্রেসেই গান্ধিপন্থীবা পন্থ-প্রস্তাব পাশ কবিয়ে নিল। এমন প্রস্তাব কংগ্রেসেব মূল সংবিধানেব পবিপন্থী কিনা তাবও বিচার কেউ করল না।

রবান্দ্রনাথ লিখলেন: 'অবশেষে আজ এমন কি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলাবনীতিব নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্মে যে বেদী উৎস্কু সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টে: সাপ ফোস কবে উঠেছে।'

স্বভাষ প্রেসিডেন্টের পদ পবিত্যাগ কবল।

আরো পদ আছে, আছে আরো পদক্ষেপ। আরো জয়ধ্বনি। চলো দিল্লি চলো।

স্থভাষ স্থাঁরে যেতেই আবার ওয়ার্কিং কমিটি জে কৈ বসল। ভারা পাঁতি দিল স্থভাষকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।

স্বয়ং রবীদ্রনাথ গেলেন মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে মোকাবিলা করতে। গান্ধি বললেন, আমি কী জানি। এ হচ্ছে কমিটির হাইকমাণ্ডের সিদ্ধান্ত। স্থভাষ যদি এই হাইকমাণ্ডের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তবেই তার শান্তি প্রত্যাহ্বত হতে পারে।

কিন্তু স্থভাষ কি বশ্যতার জন্মে জন্মগ্রহণ করেছে? নাকি বিপ্লবের জন্মে ?

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'কংগ্রেসের অস্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ তার অস্থাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। মুক্তির সাধনা কর্মের সাধনা। সেই তপস্তা সাত্তিক—এই জ্ঞানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই • তপংক্ষেত্রে যারা রক্ষকরপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত ? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেবই জন্মে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভত ?'

স্থভাষ ক্রেয়ার্ড ব্লক স্থাপন কবলে। ঘোষণ্য করলে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা-অর্জন এবং যে কোনো বৈধ ৬পায়ে স্বাধীনতা-অর্জন।

এবং বিপ্লব বৈধ উপায়। যুদ্ধবিগ্রহও বৈধ উপায়।

ববীন্দ্রনাথ স্থভাষেব এই কংগ্রেস-বিদ্রোহ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন কবলেন। লিখলেন: 'আজ আমি জানি বাংলাদেশের জননায়কের প্রধানপদ স্থভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবংষ তিনি যে আসন গ্রহণেব সাধনা কবে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে। আক্তংককার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি স্থান্ট্রন্তর স্থভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহাযতা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমাব যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলা দেশেব সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় বাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পূর্ণ হোক স্থভাষচক্রেব তপস্থায়।

যদি বাঙলা মরে তো কে বাঁচবে ? আব যদি বাঙলা বাঁচে তো কে মরবে ?

তাই জয় বাংলাদেশ, জয ভাৰতবয়।

জয হিন্দুস্থান!

জয় हिन्त !

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

# এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিম্নলিখিত বইগুলির থেকে সাহায্য নিয়েছি:

Subhas Chandra Bose The Indian Struggle by History of the Indian National Congress by B. Pattabhi Sitaramayya Subhas Chandra by Dr. Hemendra Nath Dass Gupta Lar Roll of Honour by Kalicharan Ghosh মুভাষ্য প্রের প্রাবিধী শ্রমতী অর্পণ। দেবীবচিত যান্ত্র চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধুশ্বতি গ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপুক্ত নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী লিখিত গ্রীভণেক্র রক্ষিত রায়প্রণীত সবার অলক্ষ্যে শ্রপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়বণিত ভারতে জাতীয় মান্দোলন

জেলে ত্রিশ বছর

শ্ৰীত্ৰৈলোক্য নাথ চক্ৰবৰ্তীলিখিত